वाध्वति शःला भिर्वा

# वाधुनिक वाश्ला क होठा

বু**দ্ধদেব বস্তু** শশাদিত

এম সি সরকার **অ্যাণ্ড সম্স** (প্রাইভেট) লিঃ ১৪ বঙ্কিম চাট্জ্যে স্ক্রীট, কলকাতা ১২

# প্রকাশক শ্রী স্থপ্রিয় সরকার এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স (প্রাইভেট) লিঃ ১৪ বঙ্কিম চাট়জো খ্রীট, কলকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৪৬, জুলাই ১৯৪০

বুদ্ধদেব বস্থ সম্পাদিত প্রথম সংস্করণ : ফাল্কন ১০৬০, মার্চ ১৯৫৪ বৃদ্ধদেব বস্ত সম্পাদিত দিতীয় সংস্করণ : ফাল্কন ১৩৬২, মার্চ ১৯৫৬

মন্য : সাড়ে পাঁচ টাকা

মুক্তক আ গোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

# ভূমিকা

বাংলা কবিতা রূপে-রুসে উচ্ছল ও বিচিত্র, পরিমাণে ও প্রচুর, অথচ সেই তুলনায় দংকলন-গ্রন্থ যথেষ্ট নেই। গত কুড়ি-পঁচিশ বছরের মধ্যে যে-ক'টি বেরিয়েছে, বিভালয়ের পাঠ্যতালিকা অথবা বৈবাহিক উপহার লক্ষ্য করার জন্ম তার। দাহিত্যিকের পক্ষে ভৃপ্তিকর হ'তে পারেনি। বাংলা বইয়ের কাটতির এই স্থপারিশ ভৃটি এড়িয়ে গিয়ে শুধু আনন্দের জন্মই কাব্যচয়নে প্রবৃত্ত হ্বার প্রয়োজন আছে। 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সেই ধরনের প্রথম প্রচেষ্টা, বলা যায়।

এই বইয়ের পরিকল্পনা আমার মনে জেগে ওঠে আজ থেকে প্রায় পনেরে।
বছর আগে। বলুবাদ্ধবের সঙ্গে আলোচনার ফলে, এবং সহাদর প্রকাশকের
দহখোগিতায়, কল্পনাটকে বাস্তবে পরিণত করা অসম্ভব হয়নি। সেবারে
দম্পাদনার ভার নিয়েছিলেন ছ্-জন রসজ সমালোচক; তাঁদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি
দক্তেও মেলবার মতো জায়গাও প্রশস্ত ছিলো ব'লে বইখানার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য
কৃত্ত হয়নি। এবারে সম্পাদন করতে হ'লো আমাকে। কোনো পাঠক ছটি
দংস্করণের তুলনা ক'রে দেখলে সহজেই ব্রুতে পারবেন, পূর্ববর্তী সম্পাদকদের
দক্ষে কোথায় আমার রুচির প্রভেদ।

কিন্ত প্রভেদটা যে একান্তভাবে ক্লচিবৈষ্ম্যের জন্মই ঘটেছে, তাও নয়।
মধ্যবর্তী বছরগুলিতে পুরোনো কবিদের অনেক নতুন লেগা বেরিয়েছে, অনেক
নতুন কবি দেখা দিয়েছেন। সেই কারণে পরিবর্তনের অনিবার্য প্রয়োজন
ছিলো। তা ছাড়া, পূর্ববর্তী সম্পাদকেরা আধুনিকতার বিশেষ কয়েকটি লক্ষণ
স্থির ক'রে নিয়েছিলেন; সামাজিক বিষয়়, বিতর্ক, বাঙ্গ, মননদর্মিতা, নৃতনতর
ভবিশ্যতের দিকে উন্মুখতা, এই রকম কয়েকটি চিহ্নের সাহায্যে এ রা যাচাই এবং
বাছাই করেছিলেন। বাংলা কবিতায় এই লক্ষণগুলো সন্থ দেখা দিয়েছে সেই
দময়ে, তখনকার মতো ঐ দিকেই বিশেষভাবে ঝোক পড়া অস্বাভাবিক
ছিলো না। কিন্তু এর ফলে অন্থ দিকে অসম্পূর্ণতা ঘ'টে গেলো, গীতধর্মিতার
ছান হ'লো সংকুচিত; অমুভূতির কবিতা, আবেগের কবিতা উপযুক্ত মর্গাদা
পেলো না। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য এই যে আধুনিক বাংলা কবিতা এই ছই
দিকেই দক্রিয়় এবং উল্লেখযোগ্য; আর আমার সৌভাগ্য এই যে উভয় ক্ষেত্রেই
আমার আনন্দ অবারিত। স্বধীক্রনাথের মনীযিতায় আমার মন ষেমন সাড়া

দেয়, জীবনানন্দর দৃশ্রগদ্ধয়য় নির্জন কাস্তারেও আমি তেমনি আনন্দে বিচর করি; বিষ্ণু দে-র অল্প-বলার চাতৃরী আমাকে যেমন মৃথ্য করে, তেমনি আর্ফি কান পেতে শুনতে চাই অমিয় চক্রবতীর নিচু গলার হার্দ্য উচ্চারণ। এইজঃ আমার পক্ষে উভয় দিকের সমতা রক্ষা করা শক্ত হয়নি; কোথাও-কোথাকবিতার নির্বাচনে এত বেশি অদল-বদল করতে হয়েছে যে অংশত এটিলে প্রায় নতুন বই বলা যায়।

সকলের কচি একরকম নয়, বাক্তিগত পক্ষপাতও সকলেরই আছে, ভ আমি পাঠককে অন্তরোধ করি আধুনিক কবিভার কোনো-একটি বিশেষ অংশে দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ না-ক'রে ব্যাপারটাকে সমগ্রভাবে দেখতে। কোনো-এক 'যুগ' না 'আন্দোলনে'র চরিত্রলক্ষণ এক কথায় ব'লে দেয়া অসম্ভব, চারদি থেকে আলো ফেললে তবেই তার চেহারাটি ফুটে বেরোয়। উদাহরণ ইওরোপের উনিশ-শতকী রোমাণ্টিক আন্দোলনের দশটি সংজ্ঞ। যদি উদ্ কর। যায়, তাহ'লে দেখা যাবে তার অনেকগুলোই ঘোরতর রকম পরস্প বিরোধী, কোনোটি প্রশংসার প্রদীপ্ত, কোনোটি আক্রমণে প্রথর, অ প্রত্যেকটিকেই আংশিকভাবে সত্য ব'লে স্বীকার না-ক'রে উপায় তে রোমাণ্টিক বেদনার তাংপর্য বুঝতে হ'লে সবগুলোকেই একসঙ্গে শ্বরণে র প্রয়োজন। আরে। উল্লেখ্য এই, যে-কবি 'কেবর্থেরের ছঃখ' লিখে স ইওরোপটাকে অস্প্লাবনে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন তিনিই রোমাটিকত মভিহিত করেছিলেন 'রগ্নত।' ব'লে। একজন প্রতিভাবান মাসুযের ম ষ্থন এই রক্ষ আত্মবিরোধ সম্ভব, তথন কোনো সম্গ্র যুগের ফ বেগে স্বোতের তলায় আবর্ত থাকবে সে তে। স্বতঃসিদ্ধ কথাই। সা জিনিশট। মান্তবের চিত্তের নির্যাদ, আর মনের মহিমাই এইপানে যে কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে না; অনেক বিরোধ, ব্যতিক্রম, অসংগতির নিয়েই তার প্রকাশের পথ একে-বেকে চলতে থাকে। এইজন্ম সাহিত যে-কোনো রকম ফমূলার মধ্যে বাঁধতে গেলে বোধের বিক্বতি এড় যায় না।

বাংলা ভাষার আধুনিক কবিতার সমগ্র রূপটিকে দেখবার পক্ষে: সাহায্য হয়, এই গ্রন্থ সংকলনে মনে-মনে আমি তা-ই ইচ্ছে করে অবশ্র 'সমগ্র' বললে বড়া বেশি বলা হ'য়ে যায়: ছোটো নৌ

ইচ্ছেমতো যাত্রী তুলতে পারিনি; আমি যেমন নির্বাচন করতে গিয়ে বার-বার লোভে বিধায় কম্পামান হড়েছি, তেমনি কোনো পাঠকও নিশ্চয়ই নালিশ জানাবেন তাঁর বিশেষ প্রিয় কোনো-কোনো কবিতা নেই ব'লে। তবু অন্তত এটুকু বলা যায় যে গত পঁচিশ বা তিরিশ বছরের বাংলা কবিতার মোটামূটি পরিচয় থাকলো এখানে, অন্তত আগ্রহ জাগাবার পক্ষে. আনন্দ পাবার পক্ষে, ফিরে-ফিরে পড়ার এবং ভাবার পক্ষে যথেষ্ট। নিশ্চয়ই এই বইয়ের ভাগ্যে এমন পাঠকও জুটবে, খিনি এটুকু পরিচয়েই তুপ্ত হবেন, আরু যদি কারো মনে আরো নিবিচ ও বিভারিতভাবে জানবার জন্ম আগ্রহ জেগে ওঠে, সে তে। খুব ফুগের কথাই। কিন্তু কিছুটা অসতর্কভাবে পাতা উন্টিয়ে গেলেও আশা করি এটুকু চোথে পড়বে যে আমাদের শাম্প্রতিক কবিরা কত বিচিত্রভাবে স্ষ্টেশীল। এই বৈচিত্র্যের উপর আমি একটু জোর দিতে চাই, কেননা এর মূল্য শুপু অলংকার হিশেবে বা স্বাদ-বদলের তাগিদে নয়, প্রাণের ঐশ্বর্যের নামই বৈচিত্র্য। সকলেই জানেন, সমকালীন এবং এতিহাসিক অর্থে একই গোষ্ঠার অন্তর্গত কবিদের মধ্যেও ব্যক্তিম্বরূপের বৈশিষ্ট্যগত প্রচুর পার্থক্য দেখা যায়, সে-প্রভেদ কগনো বা এতই দুস্তর ষে এতিহাসিক সমন্ধ খুঁজে পাওয়াই শক্ত হ'য়ে পড়ে। সকলেই জানেন, কিন্তু শকলেই এ-কথা মেনে নিয়ে স্থা হ'তে পারেন না; সমালোচকের চে**টা** থাকে একই ছকের মধ্যে সকলকে মানিয়ে নিতে, তার জন্ম কোনো-কোনো কবিকে বেঁকিয়ে চুরিয়ে হুমড়িয়ে নিতে—কিংবা উপেকা করতেও—অনেক সময় তাঁর বিবেকে বাগে না। সাহিত্যের হাতহাদ লিখতে বদলে ও-রক্ম কোনো শুখল বা শুখলা হয়তো মেনে নিতেই হয়, কিন্তু যে-ভাগ্যবান পাঠকের ও-সব বালাই নেই, যাকে ক্লাণ পড়াতেও হবে না, পরীক্ষা পাশ করতেও হবে না. তিনি প্রত্যেক কবির বৈশিষ্ট্যের দিকটাই স্বতন্ত্রভাবে উপভোগ করতে পারেন—যদি তাঁর মনে সংবেদনশীলতার অভাব না থাকে। ওয়ার্ডস্বার্থের সঙ্গে কীটসের প্রায় কিছুই মেলে না, তার চেয়েও কম মেলেন ংশীন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে অমিয় চক্রবর্তী, অথচ জন্মক্ষণের সামীপ্য ছাড়া আর কোন কারণে তাঁরা একই আন্দোলনের অশুভূতি হলেন, তা নিয়ে সমালোচক নিশ্চয়ই চিন্তা করবেন, কিন্তু কোনো পাঠক যদি উভয়ের কবিতাই আনন্দের াৰে প'ড়ে উঠতে পারেন, আমি বলবো সেটুকুই সাচ্চা লাভ। আধুনিক বাংলা

কবিতার দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা যেন সবিশ্বয়ে এই কথাটা উপলব্ধি করি যে এক্যের মধ্যেও বিপরীতের স্থান আছে, বিরোধের মধ্যেও সংহতির সম্ভাবনা

অর্থাৎ, এই আধুনিক কবিতা এমন কোনো পদার্থ নয় যাকে কোনো-একটা চিহ্নদারা অবিকলভাবে শনাক্ত করা যায়। একে বলা খেতে পারে বিদ্রোহের, প্রতিবাদের কবিতা, সংশয়ের, ক্লান্তির, সন্ধানের, আবার এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বিশ্বয়ের জাগরণ, জীবনের আনন্দ, বিধবিধানে আস্থাবান চিত্তবৃত্তি। আশা আর নৈরাশ্র, অন্তমু পিতা বা বহিমু খিতা, দামাজিক জীবনের সংগ্রাম আর আন্যাত্মিক জীবনের তৃষা, এই সবগুলো ধারাই খুঁজে পাওয়া যাবে, শুধু ভিন্ন-ভিন্ন কবিতে নয়, কগনো হয়তো বিভিন্ন সময়ে একই কবির রচনায়। উপরস্ক, এর একটি বড়ো অংশ জড়ে আছে প্রেমের কবিত। আর প্রকৃতির কবিতা; সেই প্রেমের আরক্ত সংরাগ যেমন বাংল। কবিতার সাহদের সীম। বাড়িয়ে দিয়েছে, তেমনি প্রকৃতিও অন্ত রকম অর্থ পেয়েছে কখনো বা রূপকথায় রূপান্থরিত হ'য়ে, কখনো বা নাগ্রিক অথব। বৈদেশিক জীবনের পটভূমিকায়। অনেকেই বলেছেন যে 'বনীর বন্দনা' বইটা বিজোহের কাবা, সেইজন্ম উল্লেখ করছি যে রচনাকালের দিক থেকে ঐ বইয়েরই নহধাত্রী 'ধুনর পাঙুলিপি'— যেপানে বিদ্রোহের আভাসমাত্র নেই, আছে স্বপ্নের হাতে আল্লমসর্পণের আকৃতি। ষে-সময়ে স্থীক্রনাথ তাঁর নান্তিকভার নান্দীপাঠ আরম্ভ করলেন, ঠিক সেই সময়েই অমিন্ন চক্রবর্তীর মুখে বিশাদের নতুন অঞ্চীকার শুনতে পেলাম আমর৷—'মেলাবেন তিনি কোড়ো হাওয়া আর পোড়ো বাড়িটার ভাঙা দরজাটা মেলাবেন।' যথন সমর সেনের আপাত-রে:মাটিক-বিরোধী কবিতা লুপ্ত রোমাটিক সৌন্দর্শের জন্ম হাহাকারে ভ'রে উঠছে, তারই অল পরে স্থাব মুখোপানার উচ্চহাসির হাওয়। তুলে সেটাকে উড়িয়ে দিলেন বিযাদেরও অযোগ্য ব'লে। এমনকি, বিফু দে আর স্থীত্রনাথের নাম অনেকেই যদিও একসঙ্গে উচ্চারণ ক'রে থাকেন, আসলে এ'রাও কোনো অর্থেই এক জগতের অধিবাসী নন; 'চোরাবালি'র ঝকঝকে হালকা চালের দঙ্গে 'অর্কেষ্ট্রা'র নিবিড় গম্ভীর বাক্য-বন্ধের কিছুই সাদৃশ্য নেই, আর এ-ছু'জনের ধ্যান-ধারণায় মৌলিক ব্যবধান ও ক্রমশই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে। অতএব এই কবিদের মধ্যে দামাক্ত লক্ষণ কোনটা তার আভাস দিতে যাওয়াও তর্কসাপেক্ষ। কোনো-একটা

সৃদ্ধ গ্রন্থি আছে তাতে দন্দেহ নেই, সেটাকে অন্থত করা যায়, কিন্তু তার কোনো নাম দিতে গেলেই উন্টো দিকে অনেক সাক্ষী দাঁড়িয়ে যাবে। সেই শগুরাল-জবাবের জটিলতার মধ্যে এই গ্রন্থের পাঠককে টেনে নিয়ে যেতে চাই না। সহজ দৃষ্টিতে যেটুকু চোথে পড়ে তা এই: এই কবিরা নতুন স্বর এনেছেন আমাদের কাব্যে, রবীন্দ্রনাথের পরে নতুন স্বর, রবীন্দ্রনাথের পরে প্রত্যান্ত্র স্বর। এরা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র, এবং স্বতন্ত্রভাবে নতুন। এই কথার অর্থ অনেকথানি।

কিন্ধ —কোনো পাঠক হয়তো মনে-মনে বলছেন—রবীক্রনাথের পরে প্রথম নতুন তো ববীন্দ্রনাথ নিজেই। সে-কথাও সত্য, তাই এই সংকলন আরম্ভ হয়েছে 'লিপিকা'র রচনা দিয়ে, যে-বইতে, 'মানদী' থেকে 'বলাকা' পর্যন্ত এক জন্ম শেষ ক'রে, রবীন্দ্রনাথ নতুন ক'রে জন্মেছিলেন। তাঁর শেষ পর্যায়ের রচনার ধারা আমাদের সাম্প্রতিক কাব্যে নানাভাবে ফলপ্রস্থ হয়েছে; পরবর্তীর প্রতিবেশিতার জন্ম সেই সমন্ধটি চিনতে পারা হয়তো সহজ হবে। পূর্ববর্তীদের মধ্যে প্রমণ চৌধুরী আর অবনীক্রনাথের সংযোজনায় আমি বিশেষ তৃপ্তি পেয়েছি; পতারচনায় প্রমথ চৌধুরীর কারুকর্ম বিশ্বরণযোগ্য নয়, আর অবনীন্দ্রনাথের গভাই যে কবিতা, তার একটা চাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করার প্রয়োজন ছিলো ব'লে মনে করি। ভরুণতর কবিদের দিকেও পাঠকের দৃষ্টি আমি আকর্ষণ করতে চাই; তাঁদের প্রতিশ্রুতি সংশয়াতীত, ভালো কবিতার সংগ্যাও কম নয়, এবং স্থানাভাববশত এই সংকলন থেকে যারা বাদ পড়লেন, কিংবা থাদের লেখা সবেমাত্র প্রকাশিত হচ্ছে, তাঁরাও অনেকে মনোধোগের অধোগ্য নন। আরো স্থের কথা, এই অতি তরুণ কবিদের মধ্যে কেউ-কেউ পূর্ববাংলার অধিবাদী; বাংলাদেশ বিভক্ত হ'য়েও ৰ্ষদি কোথাও এখনো এক হ'তে পারে, সে এই সাহিত্যের ক্ষেত্রেই।

শংকলনকর্মে আমাকে অবিরলভাবে সাহাধ্য করেছেন তরুণ কবি শ্রী অরুণকুমার সরকার; তাঁর কাছে আমি ক্বতজ্ঞ। এই বইয়ের ষেটুকু ভালো তার ক্বতিত্বে তাঁরও অংশ আছে, কিন্তু দোষক্রটিগুলোর দায়িত্ব সম্পূর্ণই আমার। ষে-সব লেথক, প্রকাশক ও লেথকের স্বত্বাধিকারী কবিতার পুন্ম্রণের জন্ম অন্তমতি দিয়েছেন, তাঁদের সকলকে আমার ধন্তবাদ জানাই।

न(७२४, ১৯৫७

বু. ব.

'আধুনিক বাংলা কবিতা'র এই নতুন সংশ্বরণে বহু পরিবর্তন করা হ'লো; ছয়জন কবি সংযোজিত হলেন, এবং কোনো-কোনো পুরোনো কবি—সম্প্রতি ইাদের অনেক লেগা বেরিয়েছে—তাঁদের রচনা নতুন ক'রে নির্বাচন করলাম। আগের বারে ৪৯জন কবির ১৭৬টি কবিতার বদলে এবার স্থান পেলো ৫৫জন কবির ১৯৭টি কবিতা; অথচ মুজণের পারিপাট্যের জন্ম পৃষ্ঠাসংখ্যা উল্লেখ্যভাবে বাড়লো না, দামও প্রায় একই থাকলো। গত সংশ্বরণে বহু অমার্জনীয় ছাপার ভূল ঘটেছিলো; এবারে তার সংশোধনের স্থযোগে তৃপ্তি পেলাম; কবিতাগুলোর পাঠ প্রকাশিত গ্রন্থ বা পত্রিকার সঙ্গে যথাসপ্তব মিলিয়ে দেয়া হ'লো, এবং একই কবির বিভিন্ন কবিতাও রচনার বা প্রকাশের তারিথ অমুসারে বিক্তান্ত ক'রে দিলাম। আধুনিক বানানের কয়েকটি মূল হত্ত সর্বত্রই প্রয়োগ করা হয়েছে; কিন্ত 'হ'লো', 'এসেছো' প্রভৃতি বিকল্পবহুল শব্দে সংগতিরক্ষার চেষ্টা না-ক'রে বিভিন্ন কবির অভ্যাসকেই স্বীকার ক'রে নিয়েছি। প্রথম প্রকাশের পর, বা এই গ্রন্থের গত সংশ্বরণের পরেও, কবিরা তাঁদের রচনায় বে-সব পাঠ-পরিবর্তন করেছেন, সেগুলো, অনেক সময় আমার অনিজ্ঞাসত্বেও, অস্পীকার ক'রে নিলাম।

এই সংশ্বরণের সম্পাদনায় আমাকে মূল্যবান সাহাষ্য করেছেন খ্রী নরেশ গুহ; এ-জন্ম, এবং অন্য অনেক সহযোগের জন্ম, তাঁর কাছে ক্রতজ্ঞ আছি। পরিশেষে উল্লেখ করি, আমার হুই কন্যা খ্রীমতী মীনাক্ষী ও দময়ন্তী বস্তুর নিরস্তর সাহাষ্য না-পেলে এই সম্পাদনকর্ম সম্পন্ন করা আমার পক্ষে সন্তব হ'তোনা।

# সূচীপত্ৰ

| রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ( ১৮৬১-১৯৪১ )  |                |
|----------------------------------|----------------|
| সদ্ধা ও প্রভাত                   |                |
| একটি দিন                         |                |
| পূৰ্ণতা                          |                |
| অচেনা                            | !              |
| প্ৰশ্ন                           | 4              |
| বিশ্বয়                          | ų              |
| र्गेनि                           | ь              |
| শাধারণ মেয়ে                     | >>             |
| শিশুতীর্থ                        | <b>.</b><br>34 |
| <b>শা</b> মি                     | 20             |
| মধ্যদিনে যবে গান                 | २१             |
| নী <i>লাঞ্জ</i> নছায়া           | ২৮             |
| দেদিন ছ্জনে ছুলেছিজ্ বনে         | ২৯             |
| ঘুমের ঘন গহন হ'তে                | २              |
| প্রথম দিনের স্থর্গ               | <b>७</b> •     |
| রপনারানের কুলে                   | ৬১             |
| প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)         |                |
| মধ্যরাত্রি                       | ৩১             |
| ব্যৰ্থজীবন                       | ७३             |
| অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ( ১৮৭১-১৯৫১ ) |                |
| কুঁকড়ো                          | ৩৩             |
| যতীন্দ্ৰমোহন বাগচী ( ১৮৭৮-১৯৪৮ ) |                |
| <b>ट्यो</b> न्न- हां कन्य        | ૭૯             |

# বারো

| স্ত্যেন্দ্ৰনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২ )             |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| দ্রের পালা ( অংশ )                           | ৩৭                     |
| Passell                                      | 8 •                    |
| यत्कत निरंतमन                                | 82                     |
| সুকুমার রায়চৌধুরী ( ১৮৮৭-১৯২৩ )             |                        |
| শক্তর্ভম                                     | ८८                     |
| রামগকড়ের ছানা                               | 89                     |
| হলোর গান                                     | 88                     |
| <del>ও</del> নেছ কি ব'লে গেল শীতানাথ বন্দ্যো | 84                     |
| <b>আবোলতা</b> বোল                            | 86                     |
| যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ( ১৮৮৮-১৯৫৪ )           |                        |
| 🐱 ত্থবাদী                                    | 89                     |
| দেশে ক্ষার                                   | 68                     |
| মোহিতলাল মজুমদার ( ১৮৮৮-১৯৫২ )               |                        |
| পাস্থ ( অংশ )                                | <b>«</b> >             |
| মিলনোংকণ্ঠা                                  | . 49                   |
| স্থুধীরকুমার রায়চৌধুরী (জ. ১৮৯৭)            |                        |
| একটি নিমেষ                                   | <b>(</b> b             |
| নজর:ল ইসলাম ( জ. ১৮৯৯ )                      |                        |
| ্প্ৰনয়োৱান .                                | (5)                    |
| প্রবর্তকের ঘূর-চা <b>কায়</b>                | ৬২                     |
| কাণ্ডারী হ'শিয়ার                            | ৬৫                     |
| ত্রন্ত বায়ু পূরবইয়া                        | ৬৬                     |
| মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর                        | <sup>′</sup> <b>৬૧</b> |
| জীবনানন্দ দাশ ( ১৮৯৯-১৯৫৪ )                  |                        |
| পাথিরা                                       | ৬৮                     |
| অবসবের গান ( অংশ )                           | 90                     |

### তেরো

| ঘাদ                                     | 92          |
|-----------------------------------------|-------------|
| নয় নিৰ্জন হাত                          | 92          |
| হায়, চিল                               | 98          |
| বনলতা সেন                               | 98          |
| • <b>&gt;</b> সমার্                     | 94          |
| বিড়াল                                  | 19          |
| আকাশলীনা                                | 9:5         |
| 🗸 আট বছর আগের একদিন                     | 99          |
| ষেই সব শেয়ালেরা                        | ৮৽          |
| রাত্রি                                  | <b>৮</b> ১  |
| <b>অদর্শনা</b>                          | ৮২          |
| 🖎 জিছুত আঁধার এক                        | ৮৩          |
| থড়ির ছুই <b>টি ছোটো কালে। হাত ধীরে</b> | . <b>৮७</b> |
| ষ্ধীভ্ৰনাথ দত্ত ( জ. ১৯০১ )             |             |
| নাম                                     | <b>৮</b> 8  |
| 🥄 শাৰতী                                 | <b>be</b>   |
| <b>৸</b> উচিপাথি                        | ৮٩          |
| <b>নরক</b>                              | 49          |
| প্রার্থনা                               | <b>३</b> २  |
| স্মাপ্তি                                | 36          |
| সংবৰ্ত্ <u>ত</u>                        | 2.6         |
| মণীশ ঘটক ( জ. ১৯০১ )                    |             |
| পরমা                                    | >• ২        |
| অমিয় চক্রবর্তী ( জ. ১৯০১ )             |             |
| <b>্র</b> সংগতি                         | > 8         |
| ্<br>বৃষ্টি                             | 70%         |
| বড়োবাবুর কাছে নিবেদন                   | ١٠٩         |
| চেত্ৰ স্থাকরা                           | حاه ز       |

# চোদ্দ

| পিঁপড়ে                            | >>             |
|------------------------------------|----------------|
| রাত্রিষাপন                         | >>             |
| বৃষ্টি                             | 222            |
| <b>শাবেকি</b>                      | )) <i>©</i>    |
| চিরদিন                             | \$728          |
| বিনিময়                            | 228            |
| रेतनांखिक                          | >>€            |
| ১৬০৪ য়্নিভার্ষিটি ড্রাইভ          | 33%            |
| <b>ওক্লাহোমা</b>                   | ۶۶۹            |
| এপারে                              | >>9            |
| রাত্রি ,                           | 224            |
| ইতিহাস                             | >>>            |
| জসীম উদ্দীন ( তারিখ জানাননি )      |                |
| √त्रांथानी ( षःभ )                 | 257            |
| প্রমথনাথ বিশী (জ. ১৯০২)            |                |
| নিঃদঙ্গ সন্ধ্যার তারা              | ડેરક           |
| হে পদ্মা                           | ऽ२९            |
| প্রাচীন আদামী হইতে                 | 254            |
| বলো, বলো, বলো                      | 254            |
| অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ( জ. ১৯০৩ ) |                |
| প্রথম যথন                          | >> 9           |
| প্রিয়া ও পৃথিবী                   | 254            |
| <b>∨ রবী</b> <del>জ</del> নাথ      | <b>)</b>       |
| প্রেমেন্দ্র মিত্র ( জ. ১৯০৪ )      | _              |
| ✓ আমি কবি ষত কামারের               | 202            |
| নীল দিন                            | <i>500</i>     |
| কেরারি ফৌজ                         | <b>&gt;</b> ℃€ |
| ু কাক ডাকে                         | <b>५७</b> १    |

### প্ৰেরে

| পাথিদের মন                           | ১৩৮              |
|--------------------------------------|------------------|
| · √ नीनकर्थ                          | <b>ئ</b> ەد      |
| অন্নদাশঙ্কর রায় ( জ. ১৯০৪ )         |                  |
| 'জৰ্নাল' থেকে                        | :82              |
| 'রাধী'র উৎসর্গ                       | . 380            |
| <b>मिनी</b> भारक                     | 580              |
| খুকু ও গোকা                          | >88              |
| কাঁছ <b>ি</b>                        | \$84             |
| হেমচন্দ্র বাগচী (জ. ১৯০৪)            |                  |
| 'গ্ৰীতি গুচ্ছ' থেকে                  | 283              |
| 🗸 "ৰপো হু, মায়া হু, মতিভ্ৰমো হু" 📑  | 283              |
| রাধারানী দেবী (জ. ১৯০৪)              |                  |
| 'দী'থি-মৌর' থেকে                     | <b>১</b> ৫۰, ১৫১ |
| বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ( জ. ১৯০৬ ) |                  |
| তিৰ্যক                               | 7 (6 5           |
| হুমায়ুন কবির (জ. ১৯০৬)              |                  |
| সনেট ১, ২                            | ১৫৩, ১৫ <b>৩</b> |
| অজিত দত্ত ( জ. ১৯০৭ )                |                  |
| <b>X</b> যেখানে রূপালি               | 208              |
| রাঙা সন্ধ্য।                         | 268              |
| ৴্থকটি কবিতার টুকরে।                 | 200              |
| মিদ্—                                | 30.5             |
| 📏 नंदबंह                             | 20%              |
| <b>\</b><br>জিজ্ঞাসা                 | <b>&gt;</b> 49   |
| নইলে                                 | 30b              |
| জয়ের আগে                            | >43              |

| 2/92          |
|---------------|
|               |
| ১৬২           |
| 3.98          |
| <b>3</b> .6.6 |
| ১৬৭           |
| 266           |
| 362           |
| 7%>           |
| ۰۰ کا ۱       |
| 393           |
| 292           |
| 739           |
| 3 94          |
| 293           |
| 592           |
| ;b.o          |
|               |
| <b>;</b> ৮\$  |
| 2re           |
|               |
| <b>3</b> 69   |
| ८६८           |
| 866           |
| ১৯৬           |
| २०১           |
| २०२           |
|               |

### সভেরে |

| হোমরের ঘট্মাত্রা                        | २०७ |
|-----------------------------------------|-----|
| বোহিনিয়া                               | २•8 |
| সঞ্জয় ভট্টাচার্য ( জ. ১৯০৯ )           |     |
| নীলিমাকে                                | ₹•€ |
| রাত্তিকে                                | २०৫ |
| মনে থাকবে না                            | २०५ |
| আলাপ                                    | २०७ |
| প্রিমার জন্ম                            | २०१ |
| অরুণ মিত্র (জ. ১৯০৯)                    |     |
| অমরতার কথা                              | २०१ |
| অশোকবিজয় রাহা ( জ. ১৯১০ )              |     |
| ফ <b>ান্তন</b>                          | २०৮ |
| মা <b>য়া</b> ভক                        | २०३ |
| ভাঙলো যথন তৃপুরবেলার ঘুম                | २०३ |
| বিমলচন্দ্র ঘোষ ( জ. ১৯১০ )              |     |
| এক ঝাঁক পায়রা                          | ٤٧٧ |
| ছপুর বেলার চম্পূ                        | २ऽ२ |
| জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র ( জ. ১৯১১ )      |     |
| গুংার গান                               | 573 |
| চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় ( জ. ১৯১৪ )    |     |
| রাজকুমার                                | २ऽ७ |
| বিরাম মুখোপাধ্যায় ( জ. ১৯১৪ )          |     |
| <b>अर</b> ङ्गि                          | २ऽ१ |
| <b>फि</b> .नि.सं कोस ( <b>ख. ১৯১৫</b> ) |     |
| কান্ <u>তে</u>                          | २১৮ |
| মৌমাছি                                  | २১३ |
|                                         |     |

# অঠোরো

| মৃণালকান্তি ( জ. ১৯১৫ )                 |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| দিগন্ত ( অংশ )                          | २२          |
| একটি প্ৰশ্ন                             | 25          |
| সমর সেন ( জ. ১৯১৬ )                     |             |
| वित्रश                                  | <b>२</b> २: |
| <b>েমঘদ্</b> ত                          | २२२         |
| ণিশ্বতি                                 | २२२         |
| তুমি ষেণা <b>নেই</b> যাও                | ३२७         |
| মৃ <i>ক্তি</i>                          | <b>२</b> २७ |
| <b>√</b> উ <b>ং</b> শী                  | 228         |
| একটি মেয়ে                              | 258         |
| √মহয়ার দেশ                             | <b>२२</b> s |
| স্বৰ্গ হ'তে বিদায় (১)                  | <b>२२</b> १ |
| একটি বেকার প্রেমিক                      | २२७         |
| নিৱাল।                                  | २२ १        |
| ঘরে বাইরে                               | २२१         |
| রোমভন (২)                               | २२३         |
| বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় (জ. ১৯১৬)         |             |
| কোনো মৃত্যু-শিয়রে—আবহমান               | ২৩০         |
| কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যার ( জ. ১৯১৭ ) |             |
| এই গাছ                                  | २७३         |
| এক)                                     | ২৩৩         |
| কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত (জ. ১৯১৭)            |             |
| হে ললিতা, ফেরাও নয়ন                    | ২৩৭         |
| দিন্যাপন ( অংশ )                        | २७৮         |
| হরপ্রসাদ মিত্র ( জ. ১৯১৭ )              |             |
| নিকট বালি, দূর জল                       | ₹8•         |

# উনিশ

| গোপাল ভৌমিক ( জ. ১৯১৮ )                      |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| ছঃসাহসী নাবিকের গান                          | <b>২</b> 9২ |
| মণীন্দ্র রায় (জ. ১৯১৯ )                     |             |
| প্ৰতিক্ৰান্ <u>তি</u>                        | २९७         |
| ভোরের স্বপ্ন                                 | ₹8€         |
| বাণী রায় ( জ. ১৯১৯ )                        |             |
| এলিজি                                        | ₹8७         |
| স্ভাষ মুখোপাধ্যায় (জ. ১৯২০)                 | <b></b>     |
| <b>২</b> প্রস্থাব                            | ২৪৭         |
| न्य्                                         | ર 8৮        |
| নিৰ্বাচনিক                                   | २९२         |
| কিংবদন্তী                                    | २१०         |
| একটি কবিতার জন্ম                             | २৫०         |
| াীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ( জ. ১৯২০ )          |             |
| মুখোস                                        | <b>২৫</b> ১ |
| াঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্য <b>া</b> য় ( জ. ১৯২১ ) |             |
| আমার ভালোবাস।                                | २৫७         |
| <b>গরুণকুমার সরকার ( জ. ১৯২</b> ২ )          |             |
| জন্ম দিনে                                    | ₹@8         |
| জার্নাল থেকে                                 | ₹₡₡         |
| নরেশ গুহ (জ. ১৯২৪)                           |             |
| 🌂 শাস্তিনিকেতনে ছুটি                         | ₹@@         |
| কমির ইচ্ছা                                   | २৫७         |
| মাঘ শেষ হ'য়ে আদে                            | २ ९ १       |
| নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ( জ. ১৯২৪ )           |             |
| সহোদরা                                       | २৫ १        |

# কৃড়ি

| ताम वसू ( छ. ১৯২৫ )               |              |
|-----------------------------------|--------------|
| <b>আ</b> মার দেই পাথি             | 204          |
| স্থকান্ত ভট্টাচার্য ( ১৯২৬-১৯৪৭ ) |              |
| ্ একটি মোরগের কাহিনী              | 202          |
| र महां जीवन                       | २७०          |
| কবিতার থসড়া                      | २७०          |
| লোকনাথ ভট্টাচাৰ্য ( জ. ১৯২৭ )     |              |
| প্ৰস্থৃতি                         | <b>२७</b> :  |
| অরবিন্দ গুহ ( জ. ১৯২৮ )           | , i          |
| भ्ना                              | <b>₹</b> ७\$ |

# আধুনিক বাংলা কবিতা

### ১. সন্ধ্যা ও প্ৰভাত

এখানে নামল সন্ধ্যা। স্থাদেব, কোন দেশে, কোন সমুদ্র পারে, ভোমার প্রভাত হল।

অন্ধকারে এখানে কেঁপে উঠছে রজনীগন্ধা, বাসরঘরের দ্বারের কাছে অবগুঠিতা নববধ্র মতো; কোনখানে ফুটল ভোরবেলাকার কনকটাপা। জাগল কে। নিবিয়ে দিল সন্ধ্যায়-জ্বালানো দীপ, ফেলে দিল রাত্রে-গাঁথা সেঁউতিফুলের মালা।

এখানে একে একে দরজায় আগল পড়ল, সেখানে জানলা গেল খ্লে। এখানে নৌকো ঘাটে বাঁধা, মাঝি ঘ্মিয়ে; সেখানে পালে লেগেছে হাওয়া।

ওরা পান্থশালা থেকে বেরিয়ে পড়েছে, পুবের দিকে মুখ ক'রে চলেছে; ওদের কপালে লেগেছে সকালের আলো, ওদের পারানির কড়ি এখনো ফুরোয় নি; ওদের জন্তে পথের ধারের জানলায় জানলায় কালো চোখের করুণ কামনা আনিমেষ চেয়ে আছে; রাস্তা ওদের সামনে নিমন্ত্রণের রাঙা চিঠি খুলে ধরলে, বললে, "তোমাদের জন্তে সব প্রস্তুত।" ওদের হৃৎপিণ্ডের রক্তের তালে ভালে জয়ভেরী বেজে উঠল।

এখানে সবাই ধুসর আলোয় দিনের শেষ থেয়া পার হল।

পান্থশালার আভিনায় এরা কাঁথা বিছিয়েছে; কেউ বা একলা, কারো বা দশী ক্লাস্ত; সামনের পথে কী আছে অন্ধকারে দেখা গেল না, পিছনের পথে কী ছিল কানে কানে বলাবলি করছে; বলতে বলতে কথা বেধে যায়, তার পরে চুপ ক'রে থাকে; তার পরে আভিনা থেকে উপরে চেয়ে দেখে, আকাশে উঠেছে সপ্তর্ষি।

স্বাদেব, তোমার বামে এই সন্ধ্যা, তোমার দক্ষিণে ঐ প্রভাত, এদের তুমি মিলিয়ে দাও। এর ছায়া ওর আলোটিকে একবার কোলে তুলে নিয়ে চুম্বন কর্মক, এর পুরবী ওর বিভাসকে আশীর্বাদ ক'রে চ'লে যাক।

# ২. একটি দিন

₹

মনে পড়ছে সেই ছপুরবেলাটি। ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টিধারা ক্লান্ত হয়ে আসে, আবার দুমকা হাওয়া তাকে মাতিয়ে তোলে।

ঘরে অন্ধকার, কাজে মন যার না। যন্ত্রটা হাতে নিয়ে বর্ষার গানে মল্লারের স্থর লাগালেম।

পাশের ঘর থেকে একবার সে কেবল ঘ্রার পর্যস্ত এল। আবার ফিরে গেল। আবার একবার বাইরে এসে দাঁড়াল। তার পরে ধীরে ধীরে ভিতরে এসে বসল। হাতে তার সেলাইয়ের কাজ ছিল, মাথা নিচু ক'রে সেলাই করতে লাগল। তার পরে সেলাই বন্ধ ক'রে জানলার বাইরে ঝাপদা গাছগুলোর দিকে চেয়ে রইল।

বৃষ্টি ধ'রে এল, আমার গান থামল। সে উঠে চুল বাঁধতে গেল।
এইটুকু ছাড়া আর কিছুই না। বৃষ্টিতে গানেতে অকাজে আঁধারে
জড়ানো কেবল সেই একটি ছপুরবেলা।

ইতিহাসে রংজাবাদশার কথা, যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনী, শন্তা হ'লে ছড়াছড়ি যায়। কিন্তু, একটি তৃপুরবেলার ছোটো একটু কথার টুকরো তুর্লভ রত্নের মতো কালের কোটোর মধ্যে লুকোনো রইল, তুটি লোক ভার থবর জানে।

# ৩. পূৰ্ণভা

ন্তব্যবাহত একদিন
নিদ্রাহীন
আবেগের আন্দোলনে তুমি
বলেছিলে নতশিরে
অশ্রনীরে
ধীরে মোর করতল চুমি—
"তুমি দ্রে যাও যদি,
নিরবধি
শৃগুতার সীমাশৃক্য ভারে

# রবী ভ্রমণ ঠাকুর

সমস্ত ভূবন মন

মরুসম

क्रक हरम यादा अदक्वादम ।

আকাশ-বিস্তীর্ণ ক্লান্তি

সব শাস্তি

চিত্ত হতে করিবে হরণ,—

নিরানন্দ নিরালোক

ন্তৰ শোক

মরণের অধিক মরণ ॥"

ર

ন্তার মুখথানি

বক্ষে আনি

বলেছিন্ন ভোরে কানে কানে,—

"তুই যদি যাস দূরে

তোরি স্থরে

বেদনা-বিহ্যুৎ গানে গানে

ঝলিয়া উঠিবে নিত্য,

মোর চিত্ত

সচকিবে আলোকে-আলোকে।

বিরহ, বিচিত্র থেলা

সারা বেলা

পাতিবে আমার বক্ষে চোখে।

তুমি খুঁজে পাবে প্রিয়ে,

দুরে গিয়ে

মর্মের নিকটতম দ্বার,—

আমার ভুবনে তবে

পূৰ্ণ হবে

তোমার চরম অধিকার ॥"

### ৫. প্রশ্ন

ভগবান, তুমি যুগে যুগে দৃত পাঠায়েছ বারে বারে দয়াহীন সংসারে,

তারা ব'লে গেল "ক্ষমা করে। সবে", ব'লে গেল "ভালোবাদো— অস্তর হ'তে বিদ্বেষ-বিষ নাশো।"

বরণীয় তারা, শ্বরণীয় তারা, তব্ও বাহির-দারে আজি ছদিনে ফিরাম তাদের ব্যর্থ নমস্কারে। আমি-ষে দেখেছি গোপন হিংদা কপট রাত্রিছায়ে হেনেছে নিঃসহায়ে,

আমি-যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।
আমি-যে দেখিন্ত তরুণ বালক উন্মাদ হ'য়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিফল মাথা কুটে।
কঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশি সংগীতহারা,

অমাবস্থার কারা

লুপ্ত করেছে আমার ভূবন ফ্রম্বপনের তলে,
তাই তো তোমায় শুধাই অশুজলে—
যাহারা তোমার বিধাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো।

### ৬. বিস্ময়

আবার জাগিন্থ আমি।

রাত্রি হ'ল ক্ষয়।

পাপড়ি মেলিল বিশ্ব।

এই তো বিশ্বয়

षखशैन।

ডুবে গেছে কত মহাদেশ,

রবী শ্রনাথ ঠাকুর

নিবে গেছে কত তারা,

হয়েছে নিঃশেষ

কত যুগ যুগান্তর।

বিশ্বজয়ী বীর

নিজেরে বিলুপ্ত করি শুধু কাহিনীর বাক্যপ্রান্তে আছে ছায়াপ্রায়।

কত জাতি

কীর্তিস্তম্ভ রক্তপঙ্কে তুলেছিল গাঁথি মিটাতে ধৃলির মহাক্ষ্ধা।

সে-বিরাট

ধ্বংসধারা মাঝে আজি আমার ললাট পেল অরুণের টিকা আরো একদিন নিদ্রাশেষে,

এই তো বিশ্বয় অন্তহীন।

আজ আমি নিখিলের জ্যোতিশ্ব-সভাতে রয়েছি দাঁড়ায়ে ।

আছি হিমাদ্রির সাথে,

আছি সপ্তর্ষির সাথে,

আছি যেথা সমুদ্রের

তরঙ্গে ভঙ্গিয়া উঠে উন্মন্ত ক্রন্তের অটহাস্থে নাট্যলীলা।

এ-বনম্পতির

বন্ধলে স্বাক্ষর আছে বহু শতান্দীর,
কত রাজমুকুটেরে দেখিল খসিতে।—
তারি ছায়াতলে আমি পেয়েছি বসিতে
আরো একদিন—

জানি এ দিনের মাঝে কালের অদৃশ্য চক্র শব্দহীন বাজে।

# ৭. বাঁশি

- কিন্তু গোয়ালার গলি।

দোতলা বাড়ির

লোহার গরাদে-দেওয়া একতলা ঘর

পথের ধারেই।

लाना-ध्रता (मग्नालाटक भारत्य-भारत्य ध'रम (भरह वानि,

মাঝে মাঝে স্ত্রান্তা-পড়া দাগ।

মার্কিন থানের মার্কা একখানা ছবি

সিদ্ধিদাতা গণেশের

দরজার 'পরে আঁটা।

আমি ছাড়া ঘরে থাকে আরেকটা জীব

এক ভাড়াতেই,

সেটা টিকটিকি।

তফাৎ আমার সঙ্গে এই শুধু,

নেই তার অন্নের অভাব॥

বেতন পঁচিশ টাকা,

मनागति वाभिरमत कनिष्ठं क्वानि।

থেতে পাই দত্তদের বাড়ি

ছেলেকে পড়িয়ে।

শেয়ালদা ইস্টিশনে ষাই,

সম্বেটা কাটিয়ে আসি,

আলো জালাবার দায় বাঁচে।

এঞ্জিনের ধদ্ ধদ্,

বাঁশির আওয়াজ,

যাত্রীর ব্যস্ততা,

कुलि शैकाशैकि।

সাড়ে দশ বেজে যায়,

তার পরে ঘরে এসে নিরালা নি:ঝুম অন্ধকার।

### রবী শ্রনাথ ঠাকুর

ধলেশ্বরী নদীতীরে পিসিদের গ্রাম।
তাঁর দেওরের মেয়ে,
অভাগার সাথে তার বিবাহের ছিল ঠিকঠাক।
লগ্ন শুভ, নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেল,—
সেই লগ্নে এসেছি পালিয়ে।
মেয়েটা তো রক্ষে পেলে,
আমি তথিবচ।

ঘরেতে এলো না সে তো, মনে তার নিত্য আসা-যাওয়া— পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁত্র ॥

বর্ধা ঘন ঘোর।
ট্রামের খরচা বাড়ে,
মাঝে-মাঝে মাইনেও কাটা যায়।
গলিটার কোণে কোণে
জ'মে ওঠে প'চে ওঠে
আমের খোদা ও আঁটি, কাঁঠালের ভূতি,
মাছের কানকা,
মরা বেড়ালের ছানা,
ছাইপাঁশ আরো কত কী যে।
ছাতার অবস্থাখানা, জরিমানা-দেওয়া
মাইনের মতো,
বহু ভিদ্র তার।

আপিসের সাজ
গোপীকান্ত গোঁসাইয়ের মনটা বেমন,
সর্বদাই রসনিক্ত থাকে।
বাদলের কালো ছায়া
স্ট্যাৎসেঁতে ঘরটাতে ঢুকে
কলে-পড়া জন্তুর মতন
মুর্ছায় অসাড়।

দিনরাত মনে হয়, কোন আধমরা জগতের সঙ্গে যেন আষ্টেপুঠে বাঁধা প'ডে আছি।

গলির মোড়েই থাকে কান্তবারু,
যত্নে পাট-করা লম্বা চূল,
বড়ো-বড়ো চোথ,
শৌথিন মেজাজ।
কর্নেট বাজানো তার শথ।

মাঝে মাঝে স্থর জেগে ওঠে

এ-গলির বীভংস বাতাদে
কথনো গভীর রাতে,

ভোরবেলা আধো অন্ধকারে— কথনো বৈকালে

ঝিকিমিকি আলোয়-ছায়ায়।

হঠাৎ সন্ধ্যায়

শিন্ধ বারোগ্রায় লাগে তান, শমস্ত আকাশে বাজে

অনাদি কালের বিরহবেদনা।
তথনি মুহূতে ধরা পড়ে
এ গলিটা ঘোর মিছে
ছবিষহ মাভালের প্রলাপের মতো

হঠাৎ থবর পাই মনে,

আকবর বাদশার সঙ্গে

হরিপদ কেরানির কোনো ভেদ নেই বাঁশির করুণ ডাক বেয়ে

ছেঁড়া ছাতা রাজ্বছত্ত্র মিলে চ'লে গেছে এক বৈকুঠের দিকে।

এ-গান ষেখানে সত্য অনস্ত গোধৃলি লগ্নে সেইখানে
বহি চলে ধলেশ্বরী,
তীরে তমালের ঘন ছায়া,
আঙিনাতে
যে আছে অপেক্ষা ক'রে, তার
পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁতুর॥

### ৮. সাগারণ থেয়ে

আমি অন্থ:পুরের মেয়ে,—

চিনবে না আমাকে।

তোমার শেষ গল্পের বইটি পড়েচি, শরংবারু,

"বাসি ফুলের মালা।"—

তোমার নায়িকা এলোকেশীর মরণদশা ধরেছিল

পঁয়ত্তিশ বছর বয়সে।

পঁচিশ বছর বয়সের সঙ্গে ছিল তার রেশারেশি,—

দেখলেম, তুমি মহদাশয় বটে,

জিতিয়ে দিলে তাকে।

নিজের কথা বলি।
বয়দ আমার অল্প।
একজনের মন ছুঁয়েছিল
আমার এই কাঁচা বয়দের মায়া।
তাই জেনে পূলক লাগত আমার দেহে,—
ভূলে গিয়েছিলেম, অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে আমি।
আমার মতো এমন আছে হাজার হাজার মেয়ে
অল্প বয়দের মন্ত্র তাদের যৌবনে।

তোমাকে দোহাই দিই,

একটি সাধারণ মেয়ের গল্প লেখো তুমি।

বড়ো তৃঃপ তার।

তারও স্বভাবের গভীরে

অসাধারণ যদি কিছু তলিয়ে থাকে কোথাও,

কেমন ক'রে প্রমাণ করবে সে,

এমন ক-জন মেলে যারা তা ধরতে পারে।
কাঁচা বয়সের জাতু লাগে ওদের চোথে,

মন যায় না সত্যের থোঁজে,

আমরা বিকিয়ে যাই মরীচিকার দামে।

কথাটা কেন উঠল তা বলি।
মনে করো, তার নাম নরেশ।
দে বলেছিল, কেউ তার চোথে পড়েনি আমার মতো।
এত বড়ো কথাটা বিশ্বাস করবো যে সাহস হয় না,—
না করব-যে এমন জোর কই।

একদিন সে গেল বিলেতে।

চিঠিপত্র পাই কখনো বা।

মনে-মনে ভাবি, রাম, রাম, এত মেয়েও আছে সে-দেশে,

এত তাদের ঠেলাঠেলি ভিড়।

আর তারা কি সবাই অসামান্ত,

এত বৃদ্ধি, এত উজ্জ্বলতা।

আর, তারা সবাই কি আবিদ্ধার করেছে এক নরেশ সেনকে

স্বদেশে যার পরিচয় চাপা ছিল দশের মধ্যে।

গেল মেল-এর চিঠিতে লিখেচে
লিজ্জির সঙ্গে গিয়েছিল সমুদ্রে নাইতে।
বাঙালি কবির কবিতা ক-লাইন দিয়েছে তুলে,

সেই বেখানে উর্বলী উঠচে সমুদ্র থেকে।
তার পরে বালির 'পরে বদল পাশাপাশি,—
সামনে ছলচে নীল সমুদ্রের চেউ,

আকাশে ছড়ানো নির্মল স্থালোক।
লিজি তাকে খুব আন্তে আন্তে বললে,
"এই সেদিন তুমি এসেচ, ছদিন পরে যাবে চ'লে,
ঝিস্থকের ছটি থোলা,

মাঝখানটুকু ভরা থাক একটি নিরেট অশ্রুবিন্দু দিয়ে,— তুর্লভ, মূল্যহীন।"

কথা বলবার কী অসামান্ত ভঙ্গি। সেই সঙ্গে নরেশ লিথেছে,

> "কথাগুলি যদি বানানো হয় দোষ কী, কিন্তু চমৎকার,—

হীরে-বদানো দোনার ফুল কি সত্য, তবুও কি সত্য নয় ?" বুঝতেই পারচ,

একটা তুলনার সংকেত ওর চিঠিতে অদৃশ্য কাঁটার মতো আমার বুকের কাছে বি'ধিয়ে দিয়ে জানায়— আমি অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে।

মূল্যবানকে পুরো মূল্য চুকিয়ে দিই

এমন ধন নেই আমার হাতে।

ওগো না হয় তাই হল,

না হয় ঋণীই রইলেম চিরজীবন।
পায়ে পড়ি ভোমার, একটা গল্প লেখো তুমি, শরংবার্
নিতাস্তই সাধারণ মেয়ের গল্প,—
যে তুর্তাগিনীকে দূরের থেকে পালা দিতে হয়

অস্তত পাঁচ-সাতজন অসামান্তার সঙ্গে—

অর্থাৎ সপ্তর্পিনীর মার।

বুঝে নিথেচি আমার কপাল ভেঙেচে,
হার হয়েচে আমার।
কিন্তু তুমি যার কথা লিখবে,
তাকে জিভিয়ে দিয়ো আমার হয়ে,
পড়তে পড়তে বুক যেন ওঠে ফুলে।
ফুলচন্দন পড়ুক তোমার কলমের মুগে।

তাকে নাম দিয়ো মালতী। ঐ নামটা আমার। ধরা পড়বার ভয় নেই ; এমন অনেক মালতী আছে বাংলাদেশে, তারা সবাই সামান্ত মেয়ে, তারা ফরাসী জর্মান জানে না, কাঁদতে জানে। কী করে জিভিয়ে দেবে। উচ্চ তোমার মন, তোমার লেখনী মহীয়পী। তুমি হয়তো ওকে নিয়ে যাবে ত্যাগের পথে, ত্ংথের চরমে, শকুস্তলার মতো। দয়া কোরো আমাকে। নেমে এসো আমার সমতলে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে রাত্রির অন্ধকারে দেবতার কাছে যে-অসম্ভব বর মাগি---সে-বর আমি পাব না, কিন্তু পায় যেন তোনার নায়িকা। রাথে না কেন নরেশকে সাত বছর লণ্ডনে, বারে বারে ফেল করুক তার পরীক্ষায়, আদরে থাক আপন উপাসিকামগুলীতে। ইতিমধ্যে মালতী পাশ কক্ষক এম. এ কলকাতা বিভালয়ে.

গণিতে হোক প্রথম, তোমার কলমের এক আঁচড়ে। কিন্তু এথানেই যদি থামো

তোমার সাহিত্যসমাট নামে পড়বে কলঙ্ক। আমার দশা যাই হোক,

খাটো কোরো না তোমার কল্পনা।

তুমি তো রূপণ নও বিধাতার মতো।

মেয়েটাকে দাও পাঠিয়ে য়ুরোপে।

সেখানে যারা জ্ঞানী যারা বিদ্বান যারা বীর, যারা কবি যারা শিল্পী যারা রাজা,

দল বেঁধে আস্থক ওর চারদিকে।

জ্যোতির্বিদের ২তো আবিষার করুক একে,

শুধু বিজ্**ষী ব'লে নয়, নারী ব'লে**।

ওর মধ্যে যে-বিশ্ববিজয়ী জাছ আছে

ধরা পড়ুক তার রহস্ত, মৃঢ়ের দেশে নয়,

ষে-দেশে আছে সমজদার, আছে দরদী,

আছে ইংরেজ, জর্মান, ফরাদী।

মালতীর সম্মানের জন্ম সভা ডাকা হোক না,—

বড়ো-বড়ো নামজাদার সভা।

মনে করা যাক সেথানে বর্ষণ হচ্ছে মুষলধারে চাটুবাক্য,

মাঝখান দিয়ে সে চলেচে অবহেলায়—

ঢেউয়ের উপর দিয়ে যেন পালের নৌকো।

ওর চোথ দেখে ওরা করছে কানাকানি,

সনাই বলচে, ভারতবর্ষের সজল মেঘ আর উচ্জল রৌড

মিলেছে ওর মোহিনী দৃষ্টিতে।

( এইখানে জনাস্তিকে ব'লে রাখি,

স্ষ্টিকর্তার প্রসাদ সত্যই আছে আমার চোগে।

বলতে হ'লো নিজের মুখেই,
এথনো কোনো য়ুরোপীয় রসজ্ঞের
সাক্ষাং ঘটেনি কপালে।)
নরেশ এসে দাঁড়াক সেই কোণে,
আর তার সেই অসামান্ত মেয়ের দল।
আর, তার পরে ?
তার পরে আমার নটে শাকটি মুড়োলো,
স্থপ্র আমার ফুরোলো।
হায় রে সামান্ত মেয়ে

### ৯. শিশুভীর্থ

রাত কত হ'লো ? উত্তর মেলে না। কেননা, অন্ধ কাল যুগ-যুগান্তরের গোলকগাঁধায় ঘোরে, পথ অজানা,

পথের শেষ কোথায় খেয়াল নেই।
পাহাড়তলিতে অন্ধকার মৃত রাক্ষ্সের চক্ষ্কোটরের মতো
স্তুপে স্তুপে মেঘ আকাশের বুকে চেপে ধরেছে;
পুঞ্জে পুঞ্জে কালিমা গুহায় গর্তে সংলগ্ন
মনে হয় নিশীথ রাত্রের ছিন্ন অপপ্রত্যাপ;
দিগন্তে একটা আগ্নেয় উগ্রতা

ক্ষণে ক্ষণে জলে আর নেভে;

ও কি কোনো অজানা হৃষ্টগ্রহের চোপ-রাঙানি, ও কি কোনো অনাদি ক্ষ্ণার লেলিহ লোল জিহ্বা। বিক্ষিপ্ত বস্তুগুলো ষেন বিকারের প্রলাপ, অসম্পূর্ণ জীবলীলার ধৃলিবিলীন উচ্ছিষ্ট;

তারা অমিতাচারী দৃপ্ত প্রতাপের ভগ্ন তোরণ, লুপ্ত নদীর বিশ্বতিবিলগ্ন জীর্ণ সেতু, দেবতাহীন দেউলের সর্পবিবরছিদ্রিত বেদী. অসমাপ্ত দীর্ণ সোপানপংক্তি শৃন্ততায় অবসিত। অকশ্মাৎ উচ্চণ্ড কলরব আকাশে আবর্তিত আলোড়িত হ'তে থাকে. ও कि वन्ती वळा-वात्रित छशाविनात्रत्वत त्रनत्तान ? ও কি ঘূর্ণ্যতাগুৰী উন্মাদ সাধকের রুদ্র মন্ত্র উচ্চারণ ? ও কি দাবাগ্নিবেষ্টিত মহারণ্যের আত্মঘাতী প্রলয়-নিনাদ ? এই ভীষণ কোলাহলের তলে তলে একটা অক্ষ্ট ধ্বনিধারা বিসর্গিত— যেন অগ্নিগিরিনি:স্ত গদগদ-কলম্থর পক্ষ্যোত; তাতে একত্রে মিলেছে পরশ্রীকাতরের কানাকানি, কুৎসিত জনশ্রুতি, অবজার কর্কশ হাস্ত। **সেথানে মান্নযগুলো দব ইতিহাদের ছেঁড়া পাতার মতো,** ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে, মশালের আলোয় ছায়ায় তাদের মুখে বিভীষিকার উদ্ধি পরানো। কোনো এক সময়ে অকারণ সন্দেহে কোনো-এক পাগল তার প্রতিবেশীকে হঠাৎ মারে, দেখতে দেখতে নিৰ্বিচার বিবাদ বিক্ষুদ্ধ হ'য়ে ওঠে দিকে দিকে। কোনো নারী আর্তস্বরে বিলাপ করে.

বলে, হায় হায়, আমাদের দিশাহারা সম্ভান উচ্ছন্ন গেল। কোনো কামিনী যৌবন মদবিলিগিত নগ্ন দেহে অট্টহাস্ত করে, বলে, কিছতে কিছু আদে যায় না॥

₹

উধ্বে গিরিচ্ডায় ব'সে আছে ভক্ত, ত্বারশুল্র নীরবতার মধ্যে ;—
আকাশে তার নিদ্রাহীন চক্ষু থোঁজে আলোকের ইঞ্চিত।
মেঘ যথন ঘনীভূত, নিশাচর পাখি চিৎকার শব্দে যথন উড়ে যায়,
সে বলে, ভয় নেই ভাই, মানবকে মহান ব'লে জেনো।

ভরা শোনে না, বলে, পভশক্তিই আতাশক্তি, বলে পশুই শাশত; বলে সাধুতা তলে তলে আত্মপ্রবঞ্ক।

যথন ওরা আঘাত পায়, বিলাপ ক'রে বলে, "ভাই, তুমি কোথার ?"

উত্তরে ভনতে পায়, "আমি তোমার পাশেই।"

অন্ধকারে দেখতে পায় না, তর্ক করে, "এ বাণী ভয়ার্ভের মায়াস্চৃষ্টি,

আত্মসান্থনার বিড়ম্বনা।"

বলে, "মাসুষ চিরদিন কেবল সংগ্রাম করবে,

মরীচিকার অধিকার নিয়ে

হিংসা-কণ্টকিত অন্তহীন মক্কভূমির মধ্যে॥"

মেঘ স'রে গেল। শুকতারা দেখা দিল পূর্বদিগন্তে, পৃথিবীর বক্ষ থেকে উঠল আরামের দীর্ঘনিশাস, পল্লবমর্মর বনপথে-পথে হিল্লোলিত, পাথি ডাক দিল শাখায়-শাখায়। ভক্ত বললে, সময় এসেচে। কিসের সময় ? যাত্রার। ওরা ব'দে ভাবলে। অর্থ বুঝলে না, আপন আপন মনের মতো অর্থ বানিয়ে নিলে। ভোরের স্পর্ণ নামল মাটির গভীরে. বিশ্বসন্তার শিকড়ে শিকড়ে কেঁপে উঠল প্রাণের চাঞ্চল্য। কে জানে কোথা হ'তে একটি অতি স্ক্রস্বর সবার কানে কানে বললে. চলো সার্থকতার ভীর্থে। এই বাণী জনতার কণ্ঠে কণ্ঠে মিলিত হ'য়ে একটি মহৎ প্রেরণায় বেগবান হ'য়ে উঠল। পুরুষেরা উপরের দিকে চোখ তুললে,

জোড় হাত মাথায় ঠেকালে মেয়েরা। শিশুরা করতালি দিয়ে হেসে উঠল। প্রভাতের প্রথম আলো ভক্তের মাথায় সোনার রঙের চন্দন পরালে, সুবাই ব'লে উঠল, "ভাই, আমরা তোমার বন্দনা করি॥"

8

যাত্রীরা চারিদিক থেকে বেরিয়ে পড়ল—
সমুদ্র পেরিয়ে, পর্বত ডিঙিয়ে, পথহীন প্রান্তর উত্তীর্ণ হ'য়ে—
এল নীল নদীর দেশ থেকে, গন্ধার তীর থেকে,
তিব্বতের হিমমজ্জিত অধিত্যকা থেকে;
প্রাকাররন্ধিত নগরের সিংহ্ছার দিয়ে,
লতান্ধালজটিল অরণ্যে পথ কেটে।
কেউ আসে পায়ে হেঁটে, কেউ উটে, কেউ ঘোড়ায়, কেউ হাতিতে,
কেউ রথে চীনাংস্তকের পতাকা উড়িয়ে।
নানা ধর্মের পূজারি চলল ধূপ জালিয়ে, মন্ত্র প'ড়ে;
রাজা চলল, অন্তচরদের বর্ণা-ফলক রৌদ্রে দীপ্যমান,
ভেরী বাজে গুরুগুরু মেঘমক্রে।

ভিক্ষ্ আসে ছিন্ন কম্বা প'রে, আর রাজ-অমাত্যের দল স্বর্ণলাস্থন-থচিত উজ্জ্বল বেশে ;— জ্ঞানগরিমা ও বয়সের ভারে মম্বর অধ্যাপককে ঠেলে দিয়ে চলে চটুলগতি বিত্যার্থী যুবক।

মেয়েরা চলেচে কলহাস্থে, কত মাতা, কুমারী, কত বধু; থালায় তাদের শ্বেতচন্দন, ঝারিতে গন্ধদলিল। বেখাও চলেচে দেই সঙ্গে, তীক্ষ তাদের কঠস্বর, অতি-প্রকট তাদের প্রসাধন। চলেছে পঙ্গু ধঞ্জ, অন্ধ আতৃর, আর সাধুবেশী ধর্মব্যবসায়ী, দেবতাকে হাটে হাটে বিক্রেয় করা যাদের জীবিকা। সার্থকতা।

স্পষ্ট ক'রে কিছু বলে না,—কেবল নিজের লোভকে মহৎ নাম ও বৃহৎ মূল্য দিয়ে ওই শব্দটার ব্যাখ্যা করে, আর শান্তিশঙ্কাহীন চৌর্যবৃত্তির অনস্ত স্থযোগ ও আপন মলিন ক্লিয় দেহমাংশের অক্লাস্ত লোলুপতা দিয়ে কল্লম্বর্গ রচনা করে॥

দয়াহীন তুর্গমপথ উপলথণ্ডে আকীর্ণ।
ভক্ত চলেচে, তার পশ্চাতে বলিষ্ঠ এবং শীর্ণ,
তরুণ এবং জরাজর্জর, পৃথিবী শাসন করে যারা,
আর যারা অর্ধাশনের মূল্যে মাটি চায় করে।
কেউ বা রুশন্ত বিক্ষতচরণ, কারো মনে ক্রোধ, কারো মনে সন্দেহ।
তারা প্রতি পদক্ষেপ গণনা করে আর শুধায়, কত পথ বাকি।
তার উত্তরে ভক্ত শুধু গান গায়।
শুনে তাদের জ কুটিল হয়, কিন্তু ফিরতে পারে না,
চলমান জনপিণ্ডের বেগ এবং অনতিব্যক্ত আশার তাড়না

তাদের ঠেলে নিয়ে যায়।

ঘুম তাদের ক'মে এল, বিশ্রাম তারা সংক্ষিপ্ত করলে,
পরস্পরকে ছাড়িয়ে চলবার প্রতিযোগিতায় তারা ব্যগ্র,
ভয়, পাছে বিলম্ব ক'রে বঞ্চিত হয়।
দিনের পর দিন গেল।
দিগন্তের পর দিগন্ত আসে,

অজ্ঞাতের আমস্ত্রণ অদৃষ্ঠ সংকেতে ইঞ্চিত করে। ওদের মুখের ভাব ক্রমেই কঠিন আর ওদের গঞ্জনা উগ্রতর হ'তে থাকে॥

রাত হয়েচে। পথিকেরা বটতলায় আসন বিছিয়ে বসল। একটা দমকা হাওয়ায় প্রদীপ গেল নিবে, অন্ধকার নিবিড়, ষেন নিক্রা ঘনিয়ে উঠল মূর্ছায়।
জনতার মধ্য থেকে কে একজন হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে
অধিনেতার দিকে আঙুল তুলে বললে,
"মিখ্যাবাদী, আমাদের প্রবঞ্চনা করেচ।"
ভৎ সনা এক কণ্ঠ থেকে আরেক কণ্ঠে উদগ্র হ'তে থাকল।
তীব্র হ'লো মেয়েদের বিদ্বেষ, প্রবল হ'লো পুরুষদের তর্জন।
অবশেষে একজন সাহসিক উঠে দাঁড়িয়ে

হঠাৎ তাকে মারলে প্রচণ্ড বেগে।
অন্ধকারে তার মৃথ দেগা গেল না।
একজনের পর একজন উঠল, আঘাতের পর আঘাত করলে,
তার প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।
রাত্রি নিস্তর।
বারনার কলশন্দ দ্র থেকে ক্ষীণ হ'য়ে আসছে।
বাতাসে যুথীর মৃত্ গন্ধ॥

যাত্রীদের মন শঙ্কায় অভিভূত।
নেয়েরা কাঁদচে, পুরুষেরা উত্যক্ত হ য়ে ভং সনা করচে, চূপ করো।
কুকুর ডেকে ওঠে, চাবৃক থেয়ে আর্ত কাকুতিতে তার ডাক থেমে যায়।
রাত্রি পোহাতে চায় না।
অপরাধের অভিযোগ নিয়ে মেয়ে পুরুষে তর্ক তীত্র হ'তে থাকে।
সবাই চীৎকার করে, গর্জন করে,
শেষে যখন খাপ থেকে ছুরি বেরোতে চায়

এমন সময় অন্ধকার ক্ষীণ হ'লো,
প্রভাতের আলো গিরিশৃঙ্গ ছাপিয়ে আকাশ ভ'রে দিলে।
হঠাৎ সকলে স্তব্ধ ;
স্থ্রিশ্মির তর্জনী এসে স্পর্শ করল
রক্তাক্ত মৃত মামুষের শান্ত ললাট।
মেয়েরা ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল, পুরুষেরা মুখ ঢাকল ছই হাতে।

কেউ বা অলক্ষিতে পালিয়ে যেতে চায়, পারে না
অপরাধের শৃষ্ণলৈ আপন বলির কাছে তারা বাধা
পরস্পরকে তারা শুধায়, "কে আমাদের পথ দেবানে।"
পূব দেশের বৃদ্ধ বললে,
"আমরা যাকে মেরেছি দেই দেখাবে।"
সবাই নিক্তর ও নতশির।
বৃদ্ধ আবার বললে, "সংশয়ে তাকে আমরা অস্বীকার করেছি,
ক্রোধে তাকে আমরা হানন করেছি,
প্রেমে এখন আমরা তাকে গ্রহণ করব,
কেননা, মৃত্যুর হারা সে আমাদের সকলের জীবনের মধ্যে সম্বীবিত
সেই মহামৃত্যুগ্র।"
সকলে দাঁড়িয়ে উঠল, কর্গ মিলিয়ে গান করলে,
"ভন্ম মৃত্যুগ্রের জয়॥"

ভক্ষণের দল ডাক দিল, "চলো যাত্রা করি, প্রেমের ভীর্থে, শক্তির ভীর্থে," হাজার কণ্ঠের ধ্বনি-নির্নরে লোখিত হ'লো— "আমরা ইহলোক জয় করব এবং লোকান্তর।" উদ্দেশ্য সকলের কাচ্ছে স্পষ্ট নয়, কেবল আগ্রহে সকলে এক, মৃত্যুবিপদকে তুচ্ছ করেচে

সকলের সম্মিলিত সঞ্চলনান ইচ্ছার বেগ। তারা আর পথ শুধায় না, তাদের মনে নেই সংশয়, চরণে নেই ক্লাস্তি।

মৃত অধিনেতার আত্মা তাদের অস্তরে বাহিরে ; দে-যে মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হয়েচে

এবং জীবনের সীমাকে করেচে অতিক্রম। তারা সেই ক্ষেত্র দিয়ে চলেচে যেখানে বীজ বোনা হ'লো, সেই ভাগ্তারের পাশ দিয়ে, যেখানে শস্ত হয়েচে সঞ্চিত, দেই অন্তর্বর ভূমির উপব দিয়ে

যেগানে কন্ধালসার দেহ ব'সে আছে প্রাণের কাঙাল; তারা চলেচে প্রজাবহুল নগরের পথ দিয়ে, চলেচে জনশৃত্যতার মধ্যে দিয়ে যেথানে বোবা অতীত তার ভাঙা কীর্তি কোলে নিয়ে নিস্তর্ক; চলেচে লক্ষীছাড়াদের জীর্ণ বসতি বেয়ে আপ্রয় যেথানে আপ্রিতকে বিদ্রূপ করে।

রৌদ্রদশ্ধ বৈশাথের দীর্ঘ প্রাহর কাটল পথে পথে।
সন্ধ্যাবেলায় আলোক যথন মান তথন তারা কালজ্ঞকে ভ্রধায়,
"এ কি দেখা যায় আমাদের চরম আশার তোরণ-চূড়া ?"
দে বলে, "না, ও যে সন্ধ্যাভ্রশিখরে

অন্তগামী সুর্বের বিলীয়মান আভা।"
তরুণ বলে, 'থেমো না বন্ধু, অন্ধ তমিন্দ্র রাত্রির মধ্য দিয়ে
আমাদের পৌচতে হবে মৃত্যুহীন জ্যোতির্লোকে।'
অন্ধকারে তারা চলে।
পথ যেন নিজের অর্থ নিজে জানে,
পায়ের তলার ধূলিও যেন নীরব স্পর্শে দিক চিনিয়ে দেয়।
স্বর্গপথ্যাত্রী নক্ষত্রের দল মৃক সংগীতে বলে, "সাথি, অগ্রসর হও।"
অধিনেতার আকাশবাণী কানে আদে, "আর বিলম্ব নেই।"

প্রত্যুবের প্রথম আভা
অরণ্যের শিশিরবর্ষী পল্লবে পল্লবে ঝলমল ক'রে উঠল।
নক্ষত্রসংকেতবিদ জ্যোতিষী বললে, "বন্ধু, আমরা এসেচি।"
পথের তৃইধারে দিক্প্রাস্ত অবধি
পরিণত শস্তশীর্ষ স্বিশ্ব বায়ুহিল্লোলে দোলায়মান,—
আকাশের স্বর্ণলিপির উত্তরে ধরণীর আনন্দবাণী।

গিরিপদবর্জী গ্রাম থেকে নদীতলবর্জী গ্রাম পর্যস্থ প্রতিদিনের লোকষাত্রা শাস্ত গতিতে প্রবহমান। কুমোরের চাকা ঘ্রচে গুঞ্জনস্বরে, কাঠুরিয়া হাটে আনচে কাঠের ভার, রাখাল ধেছ নিয়ে চলেচে মাঠে, বধ্রা নদী থেকে ঘট ভ'রে ষায় ছায়াপথ দিয়ে। কিন্তু কোথায় রাজার হুর্গ, সোনার খনি, মারণ উচাটনমন্ত্রের পুরাতন পুঁথি? জ্যোতিষী বললে, "নক্ষত্রের ইঙ্গিতে ভুল হ'তে পারে না, তাদের সংকেত এইখানেই এসে থেমেচে।" এই ব'লে ভক্তিনম্পারে

পথপ্রাম্থে একটি উৎসের কাছে গিয়ে সে দাঁড়ালো। সেই উৎস থেকে জ্বস্রোত উঠচে যেন তরল আলোক, প্রভাত যেন হাসি-অশ্রুর গলিত-মিলিত গীতধারায় সম্চ্ছল। নিকটে তালি-কুঞ্তলে একটি পর্বকৃটির

অনির্বচনীয় স্তব্ধতায় পরিবেষ্টিত।

ছারে অপরিচিত সিন্ধৃতীরের কবি গান গেয়ে বলচে,

"মাতা, দার খোলো।"

٥ د

প্রভাতের একটি রবিরশ্মি রুদ্ধঘারের নিম্ন প্রাস্তে ভির্মক হ'য়ে পড়েচে। সন্মিলিত জন-সংঘ আপন নাড়িতে নাড়িতে যেন শুনতে পেলে স্কৃষ্টির সেই প্রথম পরম বাণী, "মাতা, দ্বার থোলো।" দ্বার খুলে গেল।

মা ব'সে আছেন তৃণশধ্যায়, কোলে তাঁর শিশু, উষার কোলে যেন শুক্তারা। ছারপ্রাস্তে প্রতীক্ষাপরায়ণ স্থর্বিশ্মি শিশুর মাথায় এসে পড়ল। কবি দিল আপন বীণার তারে ঝংকার, গান উঠল আকাশে,
"জয় হোক মান্থ্যের, ঐ নব জাতকের, ঐ চিরজীবিতের।"
সকলে জান্থ পোতে বসল, রাজা এবং ভিক্ষ্, সাধু এবং পাপী,
জ্ঞানী এবং মৃঢ়—
উচ্চস্বরে ঘোষণা করলে, "জয় হোক মান্থ্যের,
ঐ নবজাতকের, ঐ চিরজীবিতের।"

#### ১০. আমি

আমারই চেতনার রঙে পানা হ'লো সবৃজ, চুনি উঠল বাঙা হ'য়ে। আমি চোখ মেলনুম আকাশে--জ'লে উঠল আলো পুবে পশ্চিমে। গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম, স্থন্দর— স্থন্দর হ'লো সে। তুমি বলবে, এ যে তত্ত্বপা, এ কবির বাণী নয়। আমি বলব, এ সত্য, তাই এ কাব্য। এ আমার অহংকার, অহংকার সমস্ত মান্তুষের হ'য়ে। মাহুষের অহংকার পটেই বিশ্বকর্মার বিশ্বশিল্প। তত্ত্তানী জপ করছেন নিশাসে প্রশাসে— ના, ના, ના, না-পান্না, না-চুনি, না-আলো, না-গোলাপ, না-আমি, না-তুর্

ওদিকে, অসীম ধিনি, তিনি স্বয়ং করেছেন সংধনা মাস্কবের সীমানায়,

তাকেই বলে, "আমি"।

সেই আমি-র গহনে আলো আধারের ঘটল সংগম, দেখা দিল রূপ, জেগে উঠল রস ; "না" কথন ফুটে উঠে হ'লো "হা", মাগার মন্ত্রে

রেথার রঙে হুথে তুঃথে।

একে বোলো না ভত্ত:

আমার মন হয়েছে পুলকিত বিশ্ব-আমি-র রচনার আসরে হাতে নিয়ে তুলি, পাত্রে নিয়ে রঙ।

পণ্ডিত বলছেন—

বুড়ো চন্দ্রটা, নিষ্ঠুর চতুর হাসি তার,

মৃত্যুদূতের মতো গুঁড়ি মেরে আসছে সে পৃথিবীর পাঁঙ্গরের কাছে।

একদিন দেবে চরম টান তার সাগরে পর্বতে ; মর্ত্যলোকে মহাকালের নৃতন খাতায় পাতা জুড়ে নামবে একটা শৃক্ত,

গিলে ফেলবে দিনরাতের জ্যাথরচ;

মান্থবের কীর্ভি হারাবে অমরভার ভান,

তার ইতিহাসে লেপে দেবে

অনস্ত রাত্রির কালি।

মান্থবের যাবার দিনের চোথ

বিশ্ব থেকে নিকিয়ে নেবে রং,

মাস্থবের যাবার দিনের মন

ছানিয়ে নেবে রস।

শক্তির কম্পন চলবে আকাশে আকাশে,

জনবে না কোথাও আলো।

#### রবীজ্ঞাপ ঠাকুর

বীণাহীন সভায় ষশ্বীর আঙুল নাচবে,
বাজবে না স্থর।
সেদিন কবিস্থহীন বিধাতা একা রবেন ব'সে
নীলিমাহীন আকাশে
ব্যক্তিস্থহারা অন্তিম্বের গণিততত্ত্ব নিয়ে।
তথন বিরাট বিশ্বভূবনে

দূরে দূরান্তে অনস্ত অসংখ্য লোকে লোকাস্তরে এ-বাণী ধ্বনিত হবে না কোনোখানেই,— "তুমি স্থন্দর,"

"আমি ভালোবাসি"। বিধাতা কি আবার বসবেন সাধনা করতে যুগযুগান্তর ধ'রে; প্রলয়সন্ধ্যায় জ্বপ করবেন— "কথা কও, কথা কও",

বলবেন—"বলো, তুমি স্থন্দর", বলবেন—"বলো, আমি ভালোবাসি ?"

মধ্যদিনে যবে গান
বন্ধ করে পাথি,
হে রাখাল, বেণু তব
বাজাও একাকী।
প্রান্তর-প্রান্তের কোণে
কন্দ্র বসি তাই শোনে,
মধুরের স্বপ্লাবেশে
ধ্যানমগ্ন আঁখি—

হে রাখাল, বেণু যবে বাজাও একাকী ৷

সহসা উচ্ছুসি উঠে
ভরিয়া আকাশ
হুষাভপ্ত বিরহের
নিক্লন নিখাস।
অম্বরপ্রান্তের দূরে
ডম্বরু গম্ভীর স্থরে
জাগায় বিচ্যুৎ-ছন্দে
আসন্ন বৈশাখী।
হে রাখাল, বেণু ভব

১২.

নীলাঞ্জনছায়া,
প্রফুল কদম্বন,
জম্বুপ্ঞে শ্রাম বনাস্ত,
বনবীথিকা ঘনস্থপন্ধ।
মন্থর নব নীলনীরদপরিকীর্ণ দিগস্ত।
চিত্ত মোর পন্থহার।
কান্তাবিরহকাস্তারে॥

সেদিন ছঙ্গনে জ্লোছত ১৯. জুলাড়োরে সাধা সুবেনী

এই শ্বতিটুকু ক*ভূ ক্ষণে ক্ষণে* যেন জাগে মনে, ভূলো না

সেদিন বাতাসে ছিলো, তুমি জানে , আমারি মনের প্রলাপ জড়ানো, আকাশে আকাশে আছিল ছড়ানো তোমার হাসির তুলনা

বৈতে-বৈতে পথে পৃণিমা রাতে

চাঁদ উঠেছিল গগনে।

দেখা হয়েছিলো তোমাতে আমাতে
কী জানি কী মহা লগনে।

এখন আমার বেলা নাহি আর,

বহিব একাকী বিরহের ভার,

বাঁধিম্ব ষে রাখি পরানে তোমার

সে-রাখি খুলো না, খুলো না॥

ঘুমের ঘন গহন হ'তে ষেমন আসে স্বপ্ন,
তেমনি উঠে এসো, এসো।
শমী-শাখার বক্ষ হ'তে ষেমন জলে অগ্নি
তেমনি তুমি এসো এসো।
দ্বশানকোণে কালো মেঘের নিষেধ বিদারি
ষেমন আসে সহসা বিহ্যৎ

## আ ধুনিক বাংলা কবিতা

তেমনি তুমি চমক হানি এসো হৃদয়তলে,

এসো তুমি, এসো তুমি, এসো তুমি, এসো আধার যবে পাঠায় ভাক মৌন ইশারায়

যেমন আসে কালপুরুষ সন্ধ্যাকাশে

তেমনি তুমি এসো, তুমি এসো, এসো।

হুদূর হিমগিরির শিখরে

মন্ত্র যবে প্রেরণ করে তাপস বৈশাখ প্রথর তাপে কঠিন ঘন তৃষার গলায়ে বন্তাধারা ষেমন নেমে আদে, তেমনি তৃমি এদো, তুমি এদো, এদো॥

প্রথম দিনের স্থা
প্রশ্ন করেছিল
সন্তার নৃতন আবির্ভাবে—
কে তুমি।
মেলেনি উত্তর।
বংসর বংসর চ'লে গেল,
দিবসের শেষ স্থা
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম-সাগর-তীরে,
নিস্তর সন্ধ্যায়—
কে তুমি।
পেল না উত্তর।

রূপনারানের কূলে
ক্রেণে উঠিলাম,
জানিলাম এ জগং
স্বপ্ন নয়।
রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ,
চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায়;
সত্য বে কঠিন,
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম,
সে কগনো করে না বঞ্চনা।
আমৃত্যুর তৃংথের তপস্থা এ জীবন,
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে,
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ ক'রে দিতে।

# প্রমথ চৌধুরী

( >>>>->>8:

#### ১৭. মধ্যরাত্রি

দেথ সথি আঁধারের পানে
চেয়ে আছে হৃটি শুল তারা।
হৃটি শিথা বিকম্পিত প্রাণে
চেয়ে আছে স্থিররাত্রি পানে,
আঁধারের রহস্তের টানে।
হৃটি আলো হ'য়ে আত্মহারা।

আ ধুনিক বাংলা কবি তা রাখো সখি জেলে মোর প্রাণে আলো ভরা ঘটি কালো তারা।

## ১৮. ব্যর্থজীবন

মুখস্থে প্রথম কভু হইনি কেলাসে। হৃদয় ভাঙেনি মোর কৈশোর-পরশে। কবিতা লিখিনি কভু সাধু-আদিরসে। ধৌবন-জোয়ারে ভেংস, ডুবিনি বিলাসে।

চাটুপটু বক্তা নহি, বড় এজলাসে। উদ্ধার করিনি দেশ, টানিয়া চরসে। পুত্রকন্তা হয় নাই বরষে বরষে। অশ্রুপাত করি নাই মদের গেলাসে।

পয়দা করিনি আমি, পাইনি খেতাব। পাঠকের মুগ চেয়ে লিখিনি কেতাব।

অন্তে কভু দিই নাই নীতি-উপদেশ।
চরিত্রে দৃষ্টান্ত নহি, দেশে কি বিদেশে।
বৃদ্ধি কভু নাহি পাকে, পাকে যদি কেশ
তপস্বী হব না আমি জীবনের শেষে।

## অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

( 2692-2062 )

### ১৯. কুঁকড়ো

দোনালিয়া, প্রায় সবই তো শুনলে, আরো যদি জানতে চাও তো বলি, আমাকে স্থর খুঁজে-খুঁজে তো গান গাইতে হয় না, স্তব আপনি ওঠে আমার মধ্যে মাটি থেকে লতায় পাতায় রদ ষেমন ক'রে উঠে আদে. গানও তেমনি ক'রে আমার মধ্যে ছুটে আদে আপনি, জন্মভূমির বুকের রস। পুব আকাশের তীরে সকালটি ফুটি-ফুটি করছে, ঠিক সেই সময় আমার মধ্যে উথলে উঠতে থাকে স্থর আর গান. বুক আমার কাঁপতে থাকে তারি ধাকায়, আর আমি বুঝি, আমি না হ'লে দরদ নাটির এই স্থন্দর পৃথিবীর বুকের কথা খুলে বলাই হবে না। সকালের সেই শুভ লগ্নটিতে মাটি আর আমি ষেন এক হ'য়ে ষাই, মাটির দিকে আমি আপনাকে নিয়ে যাই, আর পৃথিবী আমাকে স্থন্দর শাঁথের মতো নিজের নিখেদে পরিপূর্ণ ক'রে বাজাতে থাকে, আমার ২নে হয় তথন আমি যেন আর পাথি নই, আমি যেন একটি আশ্চর্য বাঁশি. যার মধ্য দিয়ে পৃথিবীর কান্না আকাশের বুকে গিয়ে বাজছে।

অন্ধকারের মধ্যে থেকে ভোর রাতের হিম মাটি এই যে কাঁদন জানাচ্ছে, আকাশের কাছে তার অর্থ কী, সোনালিয়া, সে আলো ভিক্ষে করছে, একট্থানি সোনার আলো-মাখা দিন তারি প্রার্থনা,
ভার বেলার সবাই কাঁদছে, দেখবে,
আলো চেয়ে,
গোলাপের কুঁড়ি সে অন্ধকারে কাঁদছে আর বলছে,
আলো দিয়ে ফোটাও।
গুই ষে খেতের মাঝে একটা কান্ডে, চাষারা ভূলে এসেছে,
সে ভিজে মাটিতে প'ড়ে মরচে ধ'রে মরবার ভয়ে চাচ্ছে আলো,
একট্ আলো এসে ষেন রামধ্ককের রঙে
চারদিকের ধানের শিষ রাভিয়ে দেয়।

নদী কেঁদে বলছে, আলো আস্থক,
আমার বুকের তলা পর্যন্ত গিয়ে আলো পড়ুক।
সব জিনিস চাচ্ছে যেন আপন আলোয় তাদের রং ফিরে পায়,
আপনার আপনার হারানো ছায়া ফিরে পায়,
তারা সারা রাত বলছে, আলো কেন পাচ্ছিনে,
আলো কী দোষে হারালেম।

আর আমি কুঁকড়ো তাদের সে-কারা শুনে কেঁদে মরি,
আমি শুনতে পাই ধানথেত সব কাঁদছে,
শরতের আলোর সোনার ফসলে ভ'রে ওঠবার জন্মে,
রাঙা মাটির পথ সব কাঁদছে,
যারা চলাচল করবে তাদের ছায়ার পরশ
ব্কের উপর ব্লিয়ে নিতে আলোয়।
শীতে গাছের উপরের ফল আর গাছের তলায়
গোল-গোল ছড়িগুলি প্রস্ত

আলো, তাপ চেয়ে কাঁদছে, শুনি। বনে-বনে স্থর্বের আলোয় কে না চাচ্ছে বেঁচে উঠতে, ক্ষেগে উঠতে,

কে না আলোর জন্মে কাদছে সারা রাত।

#### অবনী দ্রনাথ ঠাবু

এই জগৎ স্থন্ধ স্বার কায়া, আলোর প্রার্থনা,

এক হ'য়ে যথন আমার কাছে আসে,

তথন আমি আর ছোটো পাখিটি থাকিনে,

বৃক আমার বেড়ে যায়,

সেথানে প্রকাণ্ড আলোর বাজনা বাজছে, ভনি,

মামার ত্ই পাঁজর কাঁপিয়ে তারপর আমার গান ফোটে,

আ-লো-র ফুল !"

মার তাই শুনে পুবের আকাণ গোলাপি কুঁড়িতে ভ'রে উঠতে থাকে

काकमक्कात को को भक्त भिरंध त्रांबि आभात भारतत्र <del>ख</del>ुत

চেপে দিতে চাং

কি স্থ আমি গান গেয়ে চলি,
আকাশে কাগভিমে রং লাগে তবু আমি গেয়ে চলি আলোর ফুল,
তারপর হঠাং চমকে দেখি
আমার বুক হুরের রঙে রাঙা হ'য়ে গেছে,
আর আকাশে আলোর জবাফুলটি ফুটিয়ে তুলেছি
আমি,
পাহাড়তলির কুঁকড়ো।

### গ্রন্তমোহন বাগচী

( 7646-7584 )

### যোবন-চাঞ্চল্য

ভূটিয়া যুবতী চলে পথ ;
আকাশ কালিমামাথা কুয়াশায় দিক ঢাকা
চারিধারে কেবলই পর্বত ;
যুবতী একেলা চলে পথ।
এদিক ওদিক চায় গুনগুনি গান গায়,

কভ বা চমকি চায় ফিরে:

একট্থানি সোনার আলো-মাথা দিন তারি প্রার্থনা, ভোর বেলার সবাই কাঁদছে, দেখবে, আলো চেয়ে, গোলাপের কুঁড়ি সে অন্ধকারে কাঁদছে আর বলছে, আলো দিয়ে ফোটাও। ওই ষে খেতের মাঝে একটা কান্ডে, চাষারা ভূলে এসেছে, সে ভিজে মাটিতে প'ড়ে মরচে ধ'রে মরবার ভয়ে চাচ্ছে আলো, একট্ আলো এসে ষেন রামধন্থকের রঙে চারদিকের ধানের শিষ রাঙিয়ে দেয়।

নদী কেঁদে বলছে, আলো আন্ত্ৰক,
আমার বুকের তলা পর্যন্ত গিয়ে আলো পড়ুক।
সব জিনিস চাচ্ছে যেন আপন আলোয় তাদের রং ফিরে পায়,
আপনার আপনার হারানো ছায়া ফিরে পায়,
তারা সারা রাত বলছে, আলো কেন পাচ্ছিনে,
আলো কী দোষে হারালেম।

আর আমি কুঁকড়ো তাদের সে-কারা শুনে কেঁদে মরি,
আমি শুনতে পাই ধানথেত সব কাঁদছে,
শরতের আলোর সোনার ফসলে ভ'রে ওঠবার জন্মে,
রাঙা মাটির পথ সব কাঁদছে,
যারা চলাচল করবে তাদের ছায়ার পরশ
ব্কের উপর বুলিয়ে নিতে আলোয়।
শীতে গাছের উপরের ফল আর গাছের তলায়
গোল-গোল হুড়গুলি প্রস্ত

আলো, তাপ চেয়ে কাঁদছে, শুনি। বনে-বনে স্থর্যের আলোয় কে না চাচ্ছে বেঁচে উঠতে, ক্ষেগে উঠতে,

কে না আলে।র জন্মে কাদছে সারা রাত।

#### অবনী লানাণ ঠাকুর

এই জগৎ স্থন্ধ স্বার কান্না, আলোর প্রার্থনা, এক হ'য়ে যথন আমার কাছে আসে, তখন আমি আর ছোটো পাখিটি থাকিনে, বুক আমার বেড়ে যায়, সেখানে প্রকাণ্ড আলোর বাজনা বাজছে, ভনি. আমার ছই পাঁজর কাঁপিয়ে তারপর আমার গান ফোটে, "আ-লো-র ফুল!" আর তাই শুনে পুবের আকাশ গোলাপি কুঁড়িতে ভ'রে উঠতে থাকে, কাকসন্ধ্যার কা কা শব্দ দিয়ে রাত্রি আমার গানের স্থর চেপে দিতে চায়.

কিন্তু আমি গান গেয়ে চলি, আকাশে কাগডিমে রং লাগে তবু আমি গেয়ে চলি আলোর ফুল, তারপর হঠাৎ চমকে দেখি আমার বুক স্থরের রঙে রাঙা হ'য়ে গেছে, আর আকাশে আলোর জবাফুলটি ফুটিয়ে তুলেছি আমি. পাহাড়তলির কুঁকড়ো।

## যতীব্ৰমোহন বাগচী

( 3696-3286 )

## ২০. যৌৰন-চাঞ্চল্য

ভূটিয়া যুবতী চলে পথ; ঘাকাশ কালিমামাথা কুয়াশায় দিক ঢাকা চারিধারে কেবলই পর্বত: যুবতী একেলা চলে পথ। ্দিক ওদিক চায় গুনগুনি গান গায়,

কভু বা চমকি চায় ফিরে;

গতিতে ঝরে আনন্দ উথলে নৃত্যের ছন্দ আঁকাবাঁকা গিরিপথ ঘিরে। ভূটিয়া যুবতী চলে পথ!

টসটসে রসে ভরপুর—

আপেলের মতো মৃথ

আপেলের মতো বৃক

পরিপূর্ণ প্রবল প্রচুর ; যৌবনের রসে ভরপুর

মেঘ ডাকে কড় কড় বুঝি বা আসিবে ঝড়, একটু নাহিক ডর তাতে;

উঘারি বুকের বাস, পুরায় বিচিত্র আশ উরস পরশি নিজ হাতে !

> অজানা ব্যথায় স্থমধুর— সেথা বৃঝি করে গুরুগুর! যুবতী একেলা পথ চলে;

পাশের পলাশ-বনে কেন চায় অকারণে ?
আবেশে চরণ ছটি টলে—
পায়ে-পায়ে বাধিয়া উপলে!

আপনার মনে ধায় আপনার মনে গায়,
তবু কেন আনপানে টান ?
করিতে রদের স্পষ্ট চাই কি দশের দৃষ্টি ?
—স্বরূপ জানেন ভগবান!

সহজে নাচিয়া যেবা চলে
একাকিনী ঘন বনতলে—
জানি নাকো তারো কী ব্যথায়
আঁথিজলে কাজল ভিজায়।

#### সত্যেন্দ্ৰনাথ দত্ত

( >>>2->>>2 )

## ২১. দূরের পাল্লা

( অংশ )

ছিপথান তিন-দাঁড়—
তিনঙ্গন মাল্লা
চৌপর দিন-ভোর
ভায় দূর পালা।

কঞ্চির তীর-ঘর

ঐ চর জাগছে,

বন-হাঁস ডিম তার
ভাওলায় ঢাকছে।

চুপ চুপ— ওই ডুব ছায় পানকোটি, ছায় ডুব টুপ টুপ ঘোমটার বউটি।

> রূপশালি ধান ব্ঝি এই দেশে স্ষ্টি, ধূপছায়া যার শাড়ি তার হাসি মিষ্টি।

মুখখানি মিষ্টি রে
চোখ ছটি ভোমরা
ভাব-কদমের—ভরা
রূপ ছাখো ভোমরা।

পান বিনে ঠোঁট রাঙা চোখ কালো ভোমরা, ক্রপশালি-ধান-ভানা ক্রপ তাখো ভোমরা।

পান স্থপারি! পান স্থপারি! এই খানেতে শঙ্কা ভারি. পাঁচ পীরেরই শিন্নি মেনে চল রে টেনে বৈঠা হেনে ; বাঁক সমূথে, সামনে ঝুঁকে, বাঁয় বাঁচিয়ে, ডাইনে রুথে বুক দে টানো, বৈঠা হানো--সাত সতেরো কোপ কোপানো। হাড়-বেরুনো খেজুরগুলো ডাইনি যেন ঝামর-চুলো নাচতেছিল সন্ধ্যাগমে লোক দেখে কি থমকে গেল। জমজমাটে জাঁকিয়ে ক্রমে রাত্রি এলো, রাত্রি এলো ঝাপদা আলোয় চরের ভিতে ফিরছে কারা মাছের পাছে, পীর বদরের কুদ্রতিতে নৌকো বাঁধা হিজল গাছে।

লক লক শর-বন বক তায় মগ্ন, চুপচাপ চারদিক . সন্ধ্যার লগ্ন।

> চারদিক নিঃসাড়, ঘোর-ঘোর রাত্রি, ছিপথান তিন-দাঁড়, চারজন যাত্রী।

জড়ায় ঝাঁঝি দাঁড়ের মূথে, ঝাউয়ের বীথি হাওয়ায় ঝুঁকে

> ঝিমায় বৃঝি ঝিঁ ঝির গানে— স্থপন পানে পরান টানে।

> > তারায় ভরা আকাশ ও কি ভূলোয় পেয়ে ধুলোর পরে ল্টিয়ে প'ল আচম্বিতে কুহক-মোহ মন্ত্র-ভরে।

কেবল তারা! কেবল তারা! শেষের শিরে মানিক পারা, হিসাব নাহি সংখ্যা নাহি কেবল তারা ষেথায় চাহি।

> কোথায় এলো নৌকোথানা তারার ঝড়ে হই রে কানা, পথ ভূলে কি এই তিমিরে নৌকো চলে আকাশ চিরে!

আর জোর দেড় কোশ— জোর দেড় ঘণ্টা, টান ভাই টান সব— নেই উৎকণ্ঠা।

চাপ্ চাপ্ শ্বাওলার
দ্বীপ দব দার দার,—
বৈঠার দায় দেই ট্ট
দ্বীপ দব নড়ছে,
ভিলভিলে হাঁদ তায়
জল-গায় চড়ছে।

ভই মেঘ জমছে,
চল ভাই সমঝে,
গাও গান, দাও শিস—
বকশিশ! বকশিশ!

থ্ব জোর ড়্ব-জল, বয় স্রোত ঝিরঝির, নেই ঢেউ কল্লোল, নয় দূর নয় তীর।

নেই নেই শহা, চল সব ফুর্ভি,— বকশিশ টহা, বকশিশ ফুর্ভি।

> ঘোর-ঘোর সন্ধ্যায়, বাউগাছ ত্লছে, ঢোল-কলমির ফুল তন্ত্রায় ঢুলছে।

#### ২২. চম্পা

আমারে ফুটিতে হ'ল বসস্তের অস্তিম নিশাসে,
বিষণ্ণ মখন বিশ্ব নির্মম গ্রীন্মের পদানত ;
কল্র তপস্থার বনে আধ ত্রাসে আধেক উল্লাসে,
একাকী আসিতে হ'ল—সাহসিকা অপ্সরার মতো

বনানী শোষণ-ক্লিষ্ট মর্মরি' উঠিল একবার, বারেক বিমর্ব কুঞ্জে শোনা গেল ক্লান্ত কুহুস্বর; জন্ম-ষ্বনিকা-প্রান্তে মেলি' নব নেত্র স্কুক্মার দেখিলাম জলস্থল,—শৃক্ত, শুষ্ক, বিহুবল, জর্জর। তবু এম্ব বাহিরিয়া,—বিশ্বাদের বৃত্তে বেপমান,—
চম্পা আমি,—খর তাপে আমি কভু ঝরিব না মরি'
উগ্র মন্থ-সম রৌক্র—শার তেজে বিশ্ব মৃহুমান,—
বিধাতার আশীর্বাদে আমি তা সহজে পান করি।

ধীরে এন্থ বাহিরিয়া, উষার আতপ্ত কর ধরি';
মূর্ছে দেহ, মোহে মন,—মূহ্মু ছ করি অন্থভব !
সুর্বের বিভূতি তবু লাবণ্যে দিতেছে তন্তু ভরি';
দিনদেবে নমস্কার! আমি চম্পা! সুর্বের সৌরভ।

#### ২৩. যক্ষের নিবেদন

পিন্ধল বিহ্বল ব্যথিত নভতল, কই গো কই মেঘ উদয় হও, সন্ধার তন্ত্রার মূরতি ধরি' আজ মন্ত্র-মন্থর বচন কও; স্থেরর রক্তিম নয়নে তুমি, মেঘ! দাও হে কজ্জল পাড়াও ঘূম, বৃষ্টির চুম্বন বিধারি' চ'লে যাও—অঙ্গে হর্ষের পড়ুক ধূম।

বৃক্ষের গর্ভেই রয়েছে আজো ষেই—আজ নিবাস যার গোপনলোক, সেই সব পল্লব সহসা ফুটিবার হুন্ত চেষ্টায় কুস্কম হোক ; গ্রীম্মের হোক শেষ, ভরিয়া সামূদেশ শ্লিগ্ধ গম্ভীর উঠুক তান, যক্ষের তুঃখের করহে অবসান, যক্ষ-কাস্তার জুড়াও প্রাণ!

শৈলের পইঠায় দাঁড়ায়ে আজি হায় প্রাণ উধাও ধায় প্রিয়ার পাশ, মূর্ছার মন্তর ভরিছে চরাচর, ছায় নিখিল কার আকুল খাস। ভরপুর অশ্রুর বেদনা-ভারাতুর মৌন কোন হুর বাজায় মন, বক্ষের পঞ্জর কাঁপিছে কলেবর, চক্ষে তৃঃধের নীলাঞ্জন। রাত্রির উংসব জাগালে দিবসেই, নাই তো তন্দ্রায় ভূবন ছায়, রাত্রির গুণ সব দিনেরে দিলে দান, তাই তো বিচ্ছেদ দিগুণ, হায়; ইক্সের দক্ষিণ বাহু সে তৃমি দেব! পূজা! লও মোর পূজার ফুল, পুদ্ধর বংশের চূড়া যে তুমি মেঘ! বন্ধু! দৈবের ঘুচাও ভূল!

নিষ্ঠর যক্ষেশ, নাহিক ক্নপা-লেশ, রাজ্যে আর তাঁর বিচার নেই, আজার লঙ্ঘন করিল একে, আর শান্তি ভূঞ্জান তুজনকেই! হায় মোর কান্তার না ছিল অপরাধ, মিখ্যা সয় সেই কতই ক্লেশ, তুর্ভর বিচ্ছেদ অবলা বুকে বয়, পাংশু কুন্তল, মলিন বেশ।

বরুর মৃথ চাও, দথা হে দেথা যাও, তৃঃখ তৃত্তর তরাও ভাই, কল্যাণ-সংবাদ কহিয়ো কানে তার, হায়, বিলম্বের সময় নাই; বৃস্তের বন্ধন আশাতে বাঁচে মন, হায় গো, বল তার কতই আর ? বিচ্ছেদ-গ্রীম্মের তাপেতে সে শুকায়, যাও হে দাও তায় সলিল-ধার।

নির্মল হোক পথ,—ভভ ও নিরাপদ, দূর-স্থত্র্গম নিকট হোক, ব্রুদ, নদ, নিঝর, নগরী মনোহর, সৌধ স্থন্দর জুড়াক চোথ; চঞ্চল-পঞ্জন-নয়না নারীগণ বর্ধা-মঙ্গল করুক গান, বর্ধার সৌরভ, বলাকা-কলরব, নিত্য উৎসব ভরুক প্রাণ!

পুন্পের তৃষ্ণার করহে অবসান, হোক বিনিঃশেষ যূথীর ক্লেশ, বর্ষায়, হায়, মেঘ ! প্রবাসে নাই স্থ্য,—হায় গো নাই, নাই স্থথের লেশ ষাও ভাই একবার মূছাতে আঁখি তার, প্রাণ বাঁচাও, মেঘ ! সদয় হও, "বিতৃৎ-বিচ্ছেদ জীবনে না ঘটুক", বন্ধু ! বন্ধুর আশিস লও।

## হুকুমার রায়চৌধুরী

( 2564-1250 )

#### ২৪. শব্দকল্পদ্রতা

ঠাশ ঠাশ জম জাম, শুনে লাগে খটকা,— ফুল ফোটে ? ভাই বল! আমি ভাবি পটকা! শাঁই শাঁই বন বন, ভয়ে কান বন্ধ-ভই বৃঝি ছুটে যায় সে-ফুলের গন্ধ ? হুড়মুড় ধুপধাপ—ও কি শুনি ভাই রে ! দেখছ না হিম পড়ে—ধেও নাকো বাইরে। চুপ চুপ ঐ শোন, ঝুপ ঝাপ ঝপা—স। চাঁদ বৃঝি ডুবে গেল ?—গব গব গবা —স। খাাশ খ্যাণ ঘ্যাচ খ্যাচ, রাত কাটে ঐ রে। ত্বড় দাড় চুরমার—ঘুম ভাঙে কই রে। ঘর্ঘর ভন্ ভন্ ঘোরে কত চিস্তা। কত মন নাচে শোন—ধেই ধেই ধিনতা ঠুং ঠাং ঢংঢং, কত ব্যথা বাজে রে কট্ ফট্ বুক ফাটে তাই মাঝে মাঝে রে ! হৈ হৈ মার মার, 'বাপ বাপ' চীৎকার— মালকোঁচা মারে বৃঝি ? স'রে পড় এইবার !

#### ২৫. রামগরুড়ের ছানা

রামগরুড়ের ছানা

হাসতে তাদের মানা

शितित कथा अनल बल, "शित्रव ना ना, ना ना !"

সদাই মরে ত্রাসে---

ঐ বুঝি কেউ হাসে!

এক চোথে তাই মিটমিটিয়ে তাকায় আশে পাশে। ঘুম নাহি তার চোখে

আপনি ব'কে ব'কে

আপনারে কয় "হাসিস যদি

মারব কিন্তু তোকে।"

যায় না বনের কাছে,

কিংবা গাছে গাছে,

দখিন হাওয়ার স্বড়স্বড়িতে হাসিয়ে ফেলে পাছে !

**শোয়ান্তি নেই মনে**—

মেঘের কোণে কোণে

হাসির বাষ্প উঠছে কেঁপে কান পেতে তাই শোনে!

ঝোপের ধারে ধারে

রাতের অন্ধকারে

জোনাক জলে আলোর তালে হাসির ঠারে ঠারে।

হাসতে হাসতে যারা

হচ্ছে কেবল সারা

রামগরুড়ের লাগছে ব্যথা বুঝছে না কি তারা ?

রামগরুডের বাসা

ধমক দিয়ে ঠাসা

হাসির হাওয়া বন্ধ সেথায় নিষেধ সেথায় হাসা।

#### ২৬. ছলোর গান

বিদ্যুটে বাত্তিবে ঘুট্যুটে ফাঁকা,
গাছপালা মিশমিশে মথমলে ঢাকা,
জট বাঁধা ঝুল-কালো বটগাছ তলে,
ধক ধক জোনাকির চকমকি জলে,
চুপচাপ চারদিকে ঝোপঝাড়গুলো—
আয় ভাই গান গাই আয় ভাই হলো

গীত গাই কানে কানে চীংকার ক'রে, কোন গানে মন ভেছে শোন বলি তোরে— পুবদিকে মাঝ রাতে ছোপ দিয়ে রাঙা রাতকানা চাঁদ ওঠে আধথানা ভাঙা। চট ক'রে মনে পড়ে মটকার কাছে মালপোয়া আধথানা কাল থেকে আছে। হুড়হুড় ছুটে ষাই দুর থেকে দেখি প্রাণপণে ঠোট চাটে কানকাটা নেকী। গালফোলা মুখে তার মালপোয়া ঠাসা ধুক ক'রে নিভে গেল বুক ভরা আশা। মন বলে আর কেন সংসারে থাকি বিলকুল সব দেখি ভেন্ধির ফাঁকি। সব যেন বিচ্ছিরি সব যেন খালি, গিন্নির মুখ যেন চিমনির কালি। মন ভাঙা হুখ মোর কঠেতে পুরে গান গাই আয় ভাই প্রাণফাটা স্থরে।

২৭.

শুনেছ কি ব'লে গেল সীতানাথ বন্দ্যো ? আকাশের গায়ে নাকি টক-টক গন্ধ ? টক-টক থাকে নাকো হ'লে পরে রৃষ্টি— তথন দেখেছি চেটে একেবারে মিষ্টি।

#### ২৮. আবোলভাবোল

মেঘ-মূলুকে ঝাপদা রাতে, রামধহকের আবছায়াতে, তাল বেতালে খেয়াল স্থরে তান ধরেছি কণ্ঠ পুরে। হেথায় নিষেধ নাইরে দাদা নাইরে বাঁধন নাইরে বাধা। হেথায় রঙিন আকাশ তলে স্বপন দোলা হাওয়ায় দোলে, স্থরের নেশায় ঝরনা ছোটে, আকাশকুস্থম আপনি ফোটে, রঙিয়ে আকাশ রঙিয়ে মন চমক জাগে ক্ষণে ক্ষণ। আজকে দাদা যাবার আগে বলব যা মোর চিত্তে লাগে— নাইবা তাহার অর্থ হোক নাইবা বুঝুক বেবাক লোক। আপনাকে আজ আপন হ'তে ভাপিয়ে দিলাম খেয়াল স্রোতে ছুটলে কথা থামায় কে ? আৰুকে ঠেকায় আমায় কে ? আজকে আমার মনের মাঝে নাই ধপাধপ তবলা বাজে— রাম-থটাথট খ্যাচাং খ্যাচ কথায় কাটে কথার পাঁ্যাচ। আলোয় ঢাকা অন্ধকার ঘণ্টা বাজে গন্ধে তার।

## হক্ষার রালচোধুরী

গোপন প্রাণে স্বপন দৃত,
মঞ্চে নাচেন পঞ্চ ভূত।
হ্যাংলা হাতি চ্যাং দোলা,
শৃত্যে তাদের ঠ্যাং তোলা।
মক্ষিরানী পক্ষীরাজ—
দক্ষি ছেলে লক্ষ্মী আজ।
আদিম কালের চাঁদিম হিম
তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম।
ঘনিয়ে এলো খুমের ঘোর
গানের পালা সাক্ষ মোর।

## গতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

( 2004-1268 )

## ২৯. তুখবাদী

তারই 'পরে তব কোপ গো বন্ধু, তারই পরে তব কোপ, থেজন কিছুতে গিলিতে চায় না এই প্রকৃতির টোপ। স্থনীল আকাশ, শ্বিশ্ব বাতাস, বিমল নদীর জল, গাছে গাছে ফুল, ফুলে ফুলে অলি, স্থন্দর ধরাতল! ছবি ও ছন্দে তোমারি দালালি করিছে স্বভাব কবি, সমস্থন্দর দেখে তারা গিরি সিন্ধু সাহারা গোবি। তেলে সিন্দুরে এ সৌন্দর্যে 'ভবি' ভূলিবার নয়; স্থথ-তৃন্দুভি ছাপায়ে বন্ধু উঠে তৃঃথেরি জয়।

হান্ধা স্থপের তরঙ্গ তাহে নাচিয়া ভাঙিছে ইন্দু।
ভাই দেখে ধারা হয় মাভোয়ারা তীরে ব'দে গাহে গান
হায় গো বন্ধু ভোমার সভায় তাহাদেরি বহু মান।
দিগন্ধপারে তরঙ্গ-আড়ে ধারা হাব্ডুব্ খায়,
ভাদের বেদনা ঢাকে কি বন্ধু, তরঙ্গ-স্থমায় ?

অতল হুঃখ-সিকু,

বজে যে-জনা মরে,

নবঘন-ভাম-শোভার তারিফ সে-বংশে কেবা করে ?

ঝড়ে যার কুঁড়ে উড়ে—

মলয়-ভক্ত হয় যদি, বল কী বলিব সেই মৃঢ়ে।
ফাস্কনে হেরি নব কিশলয় যারা আনন্দে ভাসে,
শীতে শীতে ঝরা জীর্ণ-পাতার কাহিনী না মনে আসে,
ফল দেখে যার নাহি কাঁদে প্রাণ ঝরা ফুলদল লাগি,
তারা সভাকবি, আমরা বরু, ত্থবাদী বৈরাগী!

এই বিশ্বের ব্যবসার লাভ বন্ধু তুমি তো জানো, একা ব'সে ধবে রাতের খাতায় হৃংথের জের টানো। জমাথরচের কৈফ্যৎ কেটে বাকি যে ফাজিল কত, বাহিরে বিজ্ঞাপনে যাই বল,—অন্তরে ব্ঝেছি তো!

সহসা জালাবে কোন সন্ধ্যায় প্রলয়ের লাল বাতি !
স্থথে মোড়া তুথে ভরা কত বড় রচিয়াছ কৌশল,
এ ব্রহ্মাণ্ড ঝুলে প্রকাণ্ড রঙিন মাকাল ফল।
সৌন্দর্যের পূজারী হইয়া জীবন কাটায় যারা,
সভারে শাঁস কালো ব'লে থাসা রাঙা থোসা চোষে ভারা।

বজায় থাকিতে খ্যাতি.—

বাহিরের এই প্রকৃতির কাছে মান্ত্র শিথিবে কিবা ?
মায়াবিনী নরে বিপথষাত্রী করিছে রাত্রি দিবা।
চটক বা চথা কি জানে প্রেমের ? বকে কি শিথাবে ধর্ম ?
সহজ-স্বাধীন হিংশ্র শাপদ ব্ঝাবে জীবন-মর্ম !
অরণ্য তক্ত জপিছে অন্ধ ঠেলাঠেলি অবিরাম,
কুস্থম অলির অবাধ প্রণয়, উভয়ত কি আরাম !
বক্ত লুকায়ে রাঙা মেঘ হাসে পশ্চিমে আনমনা—
রাঙা সন্ধ্যার বারান্দা ধ'রে রঙিন বারান্ধনা !
থাত্তে-খাদকে বাত্তে-বাদকে প্রকৃতির এখর্ম,
বড়-শুতু ছলে বড় রিপু থেলে কাম হ'তে মাংসূর্য।

#### যতী ক্ৰাৰ সেন্ভ গু

ভলে বলে কলে ত্র্বলে হেথা প্রবল অত্যাচার; এ ষদি বন্ধু হয় তব ছায়া, কায়া ত চমৎকার!

শুনহ মাহ্ব ভাই!

সবার উপরে মাহ্ব শ্রেষ্ঠ, স্রপ্তা আছে বা নাই।

যদিও তোমারে ঘেরিয়া রয়েছে মৃত্যুর মহারাত্তি,

স্প্রির মাঝে তুমিই স্প্রেছাড়া ত্থ-পথ-যাত্ত্রী।

তোমাদেরি মাঝে আসে মাঝে মাঝে রাজার হলাল ছেলে,
পরের হুংথে কেঁদে কেঁদে যায় শত স্থ্য পায়ে ঠেলে।

কবি-আরাধ্য প্রকৃতির মাঝে কোথা আছে এর জুড়ি?

অবিচারে মেঘ ঢালে জল, তাও সমৃদ্র হ'তে চুরি!

স্প্রের স্থথে মহাধুদি যারা, তারা নর নহে, জড়;

যারা চিরদিন কেঁদে কাটাইল তারাই শ্রেষ্ঠতর।

মিথ্যা প্রকৃতি, মিছে আনন্দ, মিথ্যা রঙিন স্থ্য;

সত্য সত্য সহস্র গুণ সত্য জীবের স্থ্য!

সত্য ত্থের আগুনে, বন্ধু, পরান যথন জলে,

তোমার হাতের স্থ্য-ত্থ-দান ফিরায়ে দিলেও চলে।

#### ৩০. দেশোদ্ধার

বার বার তিনবার,—
এবার ব্ঝেছি চাষা ছাড়া কভূ হবে না দেশোদ্ধার !
শোন রে শ্রমিক শোন ভাই চাষা,
আমাদের বুকে যত ভালবাসা
ঢালিব বিলাব তোদের হুয়ারে অকাতরে অনিবার।

তোদের হৃঃথে হায়— পাষাণ হ'লেও চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যায়। ক'রো নাকো ভাই হীন আশঙ্কা, এবার নয়নে ঘষিনি লঙ্কা ; সত্য সত্য ত্রিসত্য করি হদয় তোদেরই চায়।

শুরে চির পরাধীন !
তোরা না জানিস, মোরা জানি তোর কী কঁটে কাটে দিন।
নানা পুঁথি প'ড়ে পেয়েছি প্রমাণ
তোরাই দেশের তেরো আনা প্রাণ ;
বংসরে হায় বিশ টাকা আয়, তবু তোরা ভাষাহীন !

তোরাই যে ভাই দেশ ;—
তোদের দৈন্ত-জন্ত মায়ের করাল অবশেষ।
মহার্ঘ হ'লে বেগুন পালং
যদিও ভিতরে চ'টে হই টং,
তবু তোর সেবা দেশেরই যে সেবা মনে-মনে বৃঝি বেশ।

পুরে নাবালক চাষা !
আমরা তোদের ভাঙাব নিদ্রা, মৃক মুখে দিব ভাষা ।
শ্রমিক চাষার ত্থুখে ফর্দ
রচিতে ছুটিব লিলুয়া খড়্দ ।
গড়িয়া আইন ভাঙি বে-আইন জাগাইব নব আশা !

গুরে ওঠ ওঠ জেগে ;—
তরুণ অরুণ আলোকে জানা ও অজানা ব্যথায় লেগে !
সবলে স্কন্ধে তুলে নিয়ে হল,
পাঁচনে খেদায় বলদের দল ;
প্রভাতের মাঠে কলকোলাহলে দল বেঁধে চল বেগে।

জুড়ে দে লাঙল ক'ষে ; ফালের আগায় ষত উচু নিচু সমভূম কর চ'ষে। মাথা উঁচু ক'রে আছে ঢ্যালাগুলো, মইরের চাপনে ক'রে দে রে ধুলো ; কাটার বংশ কর রে ধ্বংস জোয়ে জোয়ে বিদে ঘ'ষে।

ফদল হবেই হবে !

আকাশ হইতে না নামে বৃষ্টি, পাতাল ফুঁড়িবি তবে।

আপনার হাতে বুনেছিদ যাকে,

টেনে তুলে বলে ক্ল'য়ে দিবি পাঁকে;
বাজিবে মাদল ঝরিবে বাদল বর্ধার উৎদবে।

সেই তুর্যোগ-উৎসব যবে ঘনাইবে চারিধার,
মেঘে ঝড়ে জলে বজ্রে বাদলে রচিয়া অন্ধকার ;—
স'রে পড়ি যদি ক্ষমা কোরো, দাদা,
থাটি চাষা ছাড়া কে মাথিবে কাদা ?
মনে কোরো ভাই মোরা চাষা নই ;—চাষার ব্যারিদ্যার !

মোহিতলাল মজুমদার

( >>>->=> )

৩১. পাস্থ

[ দার্শনিক সন্ন্যাসী Schopenhauer-এর উদ্দেশে ]
( অংশ )

১২

বে-বপ্ন হরণ তুমি করিবারে চাও, স্বপ্নহর !
তারি মায়া-মৃগ্ধ আমি, দেহে মোর আকণ্ঠ পিপাদা !
মৃত্যুর মোহন-ময়ে জীবনের প্রতিটি প্রহর
জপিছে আমার কানে সকরুণ মিনতির ভাষা !

নিম্ফল কামনা মোরে করিয়াছে কল্প-নিশাচর!
চক্ষু বৃদ্ধি অদৃষ্টের সাথে আমি থেলিতেছি পাশা—
হেরে ষাই বার-বার, প্রাণে মোর জাগে তবু হুরস্ত হুরাশা!

১৩

স্পরী সে-প্রকৃতিরে জানি আমি—মিথ্যা-সনাতনী!
সত্যেরে চাহি না তব্, স্থলরের করি আরাধনা—
কটাক্ষ-ঈক্ষণ তার—হদয়ের বিশল্যকরণী!
স্বপনের মণিহারে হেরি তার সীমন্ত-রচনা!
নিপুণা নটিনী নাচে, অক্ষে-অক্ষে অপূর্ব লাবণি!
স্বর্ণপাত্রে স্থারস, না দে বিষ ?—কে করে শোচনা!
পান করি স্থনিভঁয়ে, মৃচ্কিয়া হাসে ধবে ললিত-লোচনা!

28

জানিতে চাহি না আমি কামনার শেষ কোথা আছে,
ব্যথায় বিবশ, তবু হোম করি জালি কামানল !—
এ দেহ ইন্ধন তায়—দেই স্থপ !—নেত্রে মোর নাচে
উলঙ্গিনী ছিন্নমন্তা !—পাত্রে ঢালি লোহিত গরল !
মৃত্যু ভৃত্যরূপে আসি ভয়ে-ভয়ে পরসাদ যাচে !
মূহুর্তের মধু লুটি—ছিন্ন করি হৃদ্পদ্ম-দল !
যামিনীর ভাকিনীরা তাই হেরি এক সাথে হাসে থল-খল !

20

চিনি বটে যৌবনের পুরোহিত প্রেম-দেবতারে,— নারীরূপা প্রকৃতিরে ভালোবেদে বক্ষে লই টানি, অনস্ত রহস্তময়ী স্বপ্ন-স্থা চির-অচেনারে মনে হয় চিনি যেন—এ বিশ্বের সেই ঠাকুরানী! নেত্র তার মৃত্যু-নীল !— অধরের হাসির বিথারে বিশ্বরণী রশ্মিরাগ! কটিতলে জন্ম-রাজধানী। উরসের অগ্নিগিরি স্ষ্টির উত্তাপ-উৎস!—জানি, তাহা জানি।

১৬

এ ভব-ভবনে আমি অতিথি যে তাহারি উৎসবে !—
জন্ম-মৃত্যু — হুই দারে দাঁড়াইয়া সে করে বন্দনা !
অশ্রুজলে স্নানোদক ঢালি দেয় স্নেহের সৌরভে,
মৃক্ত করি কেশপাশ, পাদপীঠ করে সে মার্জনা !
নিগুড়িয়া মর্ম-মধু ওঠে ধরে অতুল গৌরবে !
পরশে চন্দন-রস ! মালাখানি হু'ভুজে রচনা !
আমারে ভূষিবে বলি প্রিয়া মোর ধূলি 'পরে দেয় আলিপনা !

59

তবু সে মোহিনী ! আহা, তাই বটে !—হে জ্ঞানী বৈরাগী, এ-জ্ঞান কোথায় পেলে ?—মর্মে-মর্মে তুমি মহাকবি ! কদ্ধপ্রাণে কুপিতা সে প্রকৃতির অভিশাপভাগী— কল্পনার নিশিষোগে আধারিলে মনের অটবী ! অভভেদী চিত্ত-চূড়া মৃত্তিকার পরশ তেয়াগি' উঠিয়াছে মেঘলোকে !—সেথা নাই নিশান্তের রবি !— বিদ্যাৎ-গর্জন-গানে নিত্য সেথা নৃত্য করে ভাবনা-ভৈরবী !

16

কহ মোরে, জাতিশ্বর! কবে তুমি করেছিলে পান ধরণীর মৃৎপাত্রে রমণীর হৃদয়ের রস ? পূর্বজন্ম-বিভীষিক। ?—তারি ভার প্রেভের সমান বক্ষে চাপি শ্বতি-বিষে করিল কি বাসনা বিবশ ? ব্যথার চাতৃরী শুধু ?—মাধুরীতে ভরে নাই প্রাণ ?
মধু-রাতে মাধবীটি তুলে নিতে হ'ল না সাহস !
ওঠে হাসি, নেত্রে জল—বুঝিলে না অপরূপ জালার হরষ !

25

জীবনের ছঃথ-স্থথ বার-বার ভূঞ্চিতে বাসনা—
অমৃত করে না লুব্ধ, মরণেরে বাসি আমি ভালো!
যাতনার হাহারবে গাই গান,—তৃষার্ত রসনা
বলে, 'বরু! উগ্র ওই সোমরস ঢালো, আর ঢালো!'
তাই আমি রমণীর জায়া-রূপ করি উপাসনা—
এই চোথে আর বার না নিবিতে গোধ্লির আলো,
আমারি নৃতন দেহে, ওগো সথি, জীবনের দীপথানি জালো!

আর যদি নাই ফিরি - এ গুয়ারে না দিই চরণ ?
অক্ষ আর হাসি মোর রেপে যাবো তোমার ভবনে,
এই শোক এই স্থখ নব-দেহে করিয়া বরণ,
মন সে অমর হবে বেদনার নৃতন বপনে !
প্রোধর-স্থা দানে ক্ষ্ধা তার করি নিবারণ,
জীয়াইয়া তুলি তারে পিপাসার জীবস্ত যৌবনে,
আবার জালায়ে দিও বিষম বাসনা-বহ্নি বৈশাধী চুম্বনে!

₹ \$

অস্তহীন পহুচারী, দেহরথে করি আনাগোনা !— জীবন-জাহ্নবী বহে নিরবধি শ্মশানের কূলে, নিত্যকাল কুলু-কুলু কলধ্বনি যায় তার শোনা, কভু রৌদ্র, কভু জ্যোৎস্না, কভু ঢাকা তিমির-ছুকুলে !

#### মোহিতলাল মঞ্মদার

জ্ঞলে দীপ, দোলে ছায়া, উৰ্মিগুলি নাহি ষায় গোনা, ভেমে যাই ভটতলে—এই দেখি, এই যাই ভূলে! স্তব্ধরাতে তারার পানে চেয়ে আঁখি মোর ঘুমে আসে চূলে!

**२**२

কোথা হ'তে আসি, কিবা কোথা যাই—কী কাজ স্মরণে ?
চলিয়াছি—এই স্থ্য!—সঙ্গে চলে ওই গ্রহতারা!
ভয়, পাছে থেমে যাই গতিহীন অবশ চরণে,
দিকচক্র-অস্তরালে হয়ে যাই উদয়াস্ত-হারা!—
আমারে হারাই যদি!—যদি মরি স্থচির-মরণে!
ব্যথা আর নাহি পাই—শেষ হয় নয়নের ধারা!
বলো, বলো, হে সন্ন্যাসী! এ চেতনা চিরভরে হবে না ভো হারা?

२७

এ পিপাসা স্থমধুর—বলো তুমি, বলো, স্বপ্নহর !—
ঘুচিবে না ?—মরণের শেষ নাই, বলো আরবার।
তুমি ঋষি মন্ত্রদ্রা !—বলিয়াছ, এ দেহ অমর !—
ফৃষ্টিমূলে আছে কাম, সেই কাম হর্জয় হর্বার !
যুপবন্ধ পশু আমি ?—ভরিতেছি মৃত্যুর থর্পর
তপ্ত শোণিতের ধারে ?—না, না, সে যে মধু-র উৎসার !
ঘুই হাতে শৃত্য করি পূর্ণ সেই মধুচক্র প্রতি পূর্ণিমার !

२8

তোমারে বেসেছি ভালো—কেন জানি, ছে বীর মনীষী, ব্যথায় বিমুখ তুমি, তবু তারে করেছ উদার! করুণার সন্ধ্যাতারা!—মন্ত্রে তব স্থশীতল নিশি তাপশেষে মিটাইয়া দেয় বাদ গরল-স্থার! স্বপ্ন আরো গাঢ় হয়, সত্য সাথে মিথ্যা ষাঃ মিশি, মনে হয়, সীমাহীন পরিধি ষে কৃত্র এ কৃধার !— পরম আখাসে প্রাণ পূর্ণ হয়, ধন্ত মানি এ মর্ম-বিদার !

> ₡

কবির প্রলাপ শুনি হাসিতেছ ?—তাপস কঠোর !—

স্থাহর ! স্থা কি গো টুটিয়াছে ? ধুলির ধরায়

কামনা হয়েছে ধূলি ? আর কতু নয়নের লোর

বহিবে না !—এড়ায়েছ চিরতরে জন্ম ও জরায় ?

প্রগো আল্ল-অভিমানী ! এত বড় বেদনার ডোর

বৃনিয়াছে যেই জন, মৃক্তি তার হবে কি অরায় ?

হংশের পূজারী যেই, প্রাণের মমতা তার সহসা ফুরায় ?

२७

নিঃসন্ধ হিমান্তি-চূড়ে জ্ঞলিয়াছে হর-কোপানল,
মদন হয়েছে ভস্ম, রতি কাঁদে গুমরি গুমরি!
উমা সে গিয়াছে ফিরে, অশ্রু-চোথ মান ছল-ছল—
ফুলগুলি ফেলে গৈছে ঈশানের আসন-উপরি;
আথিতে আঁকিয়া গেছে অধরোষ্ঠ—পক্ক বিশ্বফল!
শ্রুশানে পলায় যোগী তারি ভয়ে ধ্যান পরিহরি—
বধুর চুকুলে তবু বাঘছাল বাঁধা প'ল—আহা, মরি মরি!

## ৩২. মিলনোৎকণ্ঠা

বধ্রে আমার দেখিনি এখনো, শুনেছি তার—
অপরপ রূপ, চোখের চাহনি চমৎকার!
কাজলের রেখা আঁকা আঁখিপাতে,
'কাজল-লতা'টি ধ'রে আছে হাতে,

# করমূলে বাঁধা লাল স্তা সেই—অলংকার! শুনেছি সে রূপ চমংকার!

পরেছে বসন—বুঝি লাল চেলি, ডালিম-ফুলী ?

হক্ক-তৃক্ হিয়া—মণিহার তায় উঠিছে ত্লি'।

এয়োরা যথন শব্ধ বাজায়

বধ্ চমকিয়া ইতি-উতি চায়,

আকুল করবী, ক্রথ্-ভূথু চুল পড়িছে খুলি'—

হিয়া ত্রক-ত্রক উঠিছে ত্রলি'।

কতো দিবানিশি কাটাস্থ স্বপনে—সেই সে মৃথ দেখিনি কখনো, তবু সে আমার ভরেছে বৃক! প্রাণের বিজনে ঝরিয়াছে ফুল— সকালে শেফালি, বিকালে বকুল, ফুটিয়াছে নীপ—বরধা-আদারে ভরদা-স্থুখ, দে-মুখ আমার ভরেছে বৃক।

এতদিনে বৃঝি বিরহ-যামিনী হয়েছে ভোর—
বাঁশি বাজে ওই—এবার নয়নে লেগেছে ঘোর !
হাতে হাতে সেই বাঁধি' মালাখানি
আর কতখনে পরশিব পাণি ?
এসেছে কি আজি দে-স্থ-লগন জীবনে মোর—
স্বপন-রজনী হয়েছে ভোর ?

পাতি' ফুল-শেজ বসিব ছজনে কথা না বলি',
চিবুক ধরিয়া তুলিব আনন-কুস্থম-কলি।
সে-রূপ নেহারি' আঁথি অনিমেয—
প্রদীপ জালায়ে হবে রাতি শেষ!
ভূলে যাব গান, ফুলের মধুও ভূলিবে অলি—
শুধু চেয়ে র'বো কথা না বলি'।

বধ্বে আমার দেখিনি এখনো, শুনেছি তার—
অপরপ রপ—চোগের চাহনি চমংকার!
আর কত দেরি গোধ্লি-লগন ?
নিবিয়া আসিবে সারাটি গগন,
শুধু সেই চেলি উজলি তুলিবে অম্ধকার—
সেই আঁপি-তারা চমংকার।

# স্থারকুমার রায়চোধুরী

( 呀. ১৮२१ )

৩৩. একটি নিমেষ

আজি এ-নিমেষধানি উতরিল এসে চুপে চুপে,

কি নিবিড় পূর্ণতার রূপে

নিতৃত এ হাদিতটে এসে।

বুকে নিয়ে এল ভালোবেসে

অসীমের যত পণ্য। অনাদির যত আয়োজন,
একটি নিমেষ-বুস্তে ফুটি উঠি ফুলের মতন

রহিয়াছে স্থির,

অস্তহারা তপোনিষ্ঠা বারে বারে টুটিছে স্প্রের,
নিতল এ নভোতলে শরতের মেঘ-আলিপন,
নত করবীর শাণা, রৌদ্র-দীপ্ত গুহের প্রাক্তণ,
নিদ্রাত্র সার্মেয়, উড়ে-মাওয়া চিলের ছায়াটি,
পাতা-খোলা বইপানা, কাপড় কোঁচানো পরিপাটি,

কিছু নহে মিছে—
স্বেহভরা কার ছটি নয়নে জাগিছে
সবে এরা।
পথে পথিকের চলাফেরা,
ভ-বাড়িতে ছেলেদের স্থ্র ক'রে ধারাপাত শেখা,
এরও লাগি অনাদির যুগে-যুগে কত স্বপ্ন দেখা,
অধীর প্রতীক্ষা কত কল্প-কল্প ধ'রে!

তক্ষতলে পাতার মর্মরে,
গাড়ির চাকার শব্দে, কামারের হাতুড়ির ঘার
নারীর কলহে আর শিশুর কারার
ধ্বনিতেছে ষেই মৃরছনা,
তারে ছেড়ে কোনোমতে চলিত না,
এ-বিশ্বের সংগীত-সাধন,
বার্য হয়ে ষেত তার যুগান্তের যত আয়োজন।

পরিপূর্ণ একটি নিমেনে
নিজেরে হেরিল পরিপূর্ণতার রাজরাজ-বেশে
আমি আছি—চূড়ান্ত এ অধিকারে গনি,
আমি বিধ-দেবতার নয়নের মণি।

## নজরুল ইসলাম

( 写. 2429 )

#### ৩৪. প্রলয়োল্লাস

তোরা সব জয়ধ্বনি কর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর !!
ঐ নৃতনের কেতন ওড়ে কাল-বোশেখীর ঝড়।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর !!
আসছে এবার অনাগত প্রলয়-নেশার নৃত্য-পাগল,
সিন্ধু-পারের সিংহ-ঘারে ধমক হেনে ভাঙল আগল !
মৃত্যু-গহন অন্ধ-কৃপে
মহাকালের চণ্ড-রূপে—
ধূম্-ক্রপে

বজ্র-শিথার মণাল জেলে আসছে ভয়ংকর—

ওরে ঐ হাসছে ভয়ংকর !

তোরা সব জয়ধ্বনি কর !

তোরা সব জয়ধ্বনি কর !

ঝামর তাহার কেশর দোলার ঝাপটা মেরে গগন ছলায়, সর্বনাশী জ্ঞালাম্থী ধ্মকেতু তার চামর ঢুলায়। বিশ্বপিতার বক্ষ-কোলে রক্ত তাহার রূপাণ ঝোলে দোহুল দোলে!

অটুরোলের হটুগোলে শুদ্ধ চরাচর—
প্ররে ঐ শুদ্ধ চরাচর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর !

দাদশ রবির বহিং-জালা ভয়াল তাহার নয়ন-কটায়,
দিগস্তরের কাঁদন লুটায় পিঙ্গল তার এন্ড জটায় !
বিন্দু তাহার নয়ন-জলে
সপ্ত মহাসিন্ধু দোলে
কপোল-তলে !
বিশ্ব-মায়ের আসন তারি বিপুল বাহুর পর—
হাঁকে ঐ "জয় প্রলয়ংকর !"
তোরা সব জয়ধ্বনি কর !

তোরা সব জয়ধ্বনি কর !!

মাভৈ: মাভৈ: ! জগৎ জুড়ে প্রলয় এবার ঘনিয়ে আদে ! জরায় মরা মুম্র্দের প্রাণ-লুকানো ঐ বিনাশে ! এবার মহা-নিশার শেষে
আসবে উযা অরুণ হেসে
করুণ বেশে !
দিগম্বরের জটায় লুটায় শিশু চাঁদের কর,
আলো তার ভরবে এবার ঘর।
তোরা সব জয়ধনি কর !!

ঐ সে মহাকাল-সারথি রক্ত-তড়িৎ-চাবুক হানে, ধ্বনিয়ে ওঠে হে়েষার কাঁদন বজ্রগানে ঝড়-তুফানে ! ক্ষুরের দাপট তারায় লেগে উন্ধা ছুটায় নীল থিলানে !

> গগন-তলের নীল থিলানে। অন্ধ কারার বন্ধ কৃপে দেবতা বাঁধা যজ্ঞ-যূপে পানাণ-স্ত<sub>ু</sub>পে!

এই তো রে তাঁর আদার সময় ঐ রথ-ঘর্যর—
শোনা যায় ঐ রথ ঘর্ষর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর !!

ধ্বংস দেখে তয় সুস্তু কেন তোর ?—প্রলয় ন্তন স্বজন-বেদন
আসছে নবীন—জীবন-হারা অ-স্থন্দরে করতে ছেদন!
তাই সে এমন কেশে বেশে
প্রলয় ব'য়েও আসছে হেসে—
মধ্র হেসে!
ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চির-স্থন্দর!
তোৱা সব জয়ধ্বনি কর!

তোরা সব জয়ধ্বনি কর !!

ভাঙা-গড়া খেলা যে তার কিসের তরে ডর ?
 তোরা সব জয়ধ্বনি কর !—
 বধ্রা প্রদীপ তুলে ধর !
 কাল ভয়ংকরের বেশে এবার ঐ আসে হন্দর !
 তোরা সব জয়ধ্বনি কর !
 তোরা সব জয়ধ্বনি কর !!

# ৩৫. প্রবর্তকের ঘুর-চাকায়

ষার মহাকাল মৃছ্য যায়
প্রবর্তকের ঘুর-চাকায়।

যায় অতীত
ক্ষণ্ট-কায়

যায় অতীত
রক্ত-পায়—

যায় মহাকাল মূর্চা যায়
প্রবর্তকের ঘুর-চাকায়
প্রবর্তকের ঘুর-চাকায়।

ঐ রে দিক-

চক্রে কার

বক্র পথ

ঘুর-চাকার।

ছুটছে রথ

চক্ৰ ঘায়

দিখিদিক

মূছা যায় !

কোটি রবি শশী ঘুর পাকায়

প্রবর্তকের খুর-চাকায়,

প্রবর্তকের ঘুর-চাকায় !

মোরে গ্রহ তারা পথ-বিভোল,— "কাল"-কোলে "আজ" থায় রে দোল !

আদ প্রভাত

আনছে কা'য়,

দূর পাহাড়-

চূড় তাকায়।

জয়-কেতন

উড়ছে কার

কিংশুকের

ফুল-শাখায়।

ঘুরছে রথ,

রথ-চাকায়

রক্ত-লাল

পথ আঁকায়।

জয়-তোরণ

রচছে কার

ঐ উষার লাল আভায়, প্রবর্তকের ঘুর-চাকায়, প্রবর্তকের ঘুর-চাকায়!

গর্জে ঘোর

বড় তুফান,

আয় কঠোর

বর্তমান।

আয় তরুণ,

আয় অরুণ,

আয় দারুণ

দৈগুতায়!

ভয় কি আয়।

ক মা অভয়-হাত দেখায়

রামধন্তর

লাল শাঁখার!

প্রবর্তকের ঘুর-চাকায়,

বৰ্ষ-সতী-স্কন্ধে ঐ
নাচছে কাল
থৈ তা থৈ!
কই সে কই
চক্ৰধর,
ঐ মায়ায়
খণ্ড কর
শব-মায়ায়

ছিন্ন কর

ঐ মান্নায়—
প্রবর্তকের ঘুর-চাকার
প্রবর্তকের ঘুর-চাকার!

# ৩৬. কাণ্ডারী ছঁশিয়ার

۵

হুর্গম গিরি, কাস্তার, মরু, হুন্তর পারাবার লক্ষিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁ শিয়ার ! ছুলিতেছে তরী ফুলিতেছে জ্বল, ভূলিতেছে মাঝি পং ছিঁ ড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিয়াৎ। এ তুফান ভারি, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী ?

2

তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী সান্ত্রীরা সাবধান !

যুগ যুগাস্ত সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান ।

ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান,

ইহাদের পথে নিতে হবে সাথে, দিতে হবে অধিকার

৩

অসহায় জাতি মরিছে ড্বিয়া জানে না সম্ভরণ, কাণ্ডারী ! আজি দেখিব তোমার মাতৃ-মৃক্তি-পণ! "হিন্দু না ওরা মৃসলিম ?" ওই জিজ্ঞাসে কোন জন ? কাণ্ডারী! বল, ড্বিছে মাহয়, সম্ভান মোর মা'র।

8

গিরি-সংকট, ভীরু ধাত্রীরা, গুরু গরজায় বাজ, পশ্চাৎ-পথ-ধাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ। কাগুারী! তুমি ভূলিবে কি পথ? ত্যজিবে কি পথ-মাঝ? করে হানাহানি, তবু চলো টানি নিয়াছ যে মহাভার!

কাণ্ডারী! তব সম্মুথে ঐ পলাশীর প্রান্তর, বাঙালীর খুনে লাল হ'ল ষেথা ক্লাইভের গঞ্জর! ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর। উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পুনর্বার

কাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল ধারা জীব'নের জয়-গান আসি' অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন বলিদান ? আজি পরীক্ষা, জাতির অথবা জাতের করিবে তাণ! ছুলিতে'ছে তরী, ফুলিতেছে জল, কাগুারী হুঁশিয়ার!

**૭**૧.

ত্রস্থ বায়ু পূরবইয় বহে অধীর আনন্দে।
তরকে ত্লে আজি নাইয় বল-তুরক্ষ-ছন্দে॥
অশাস্ত অম্বর-মাঝে মৃদক গুরুগুরু বাজে,
আতত্বে থরথর অক্ষ মন অনস্থে বন্দে॥
ভূজকী দামিনীর দাহে দিগস্ত শিহরিয়া চাহে,
বিষর ভয়-ভীতা যামিনী খোঁজে দে তারা চন্দে

মালঞ্চে এ কী ফুল থেলা, আনন্দে ফোটে যুথী বেলা, কুরন্ধী নাচে শিখী সঙ্গে মাতি' কদম্বগদ্ধে ॥ একান্তে তরুণী তমালী অপান্ধে মাথে আজি কালি, বনান্তে বাধা প'ল দেয়া কেয়া-বেণীর বংক্ষ ॥ দিনান্তে বিদি কবি একা পড়িদ কি জলধারা-লেখা, হিয়ায় কি কাঁদে কুছ-কেকা আজি অশান্ত দুন্দে ॥

OF.

মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর
নমো নমঃ, নমো নমঃ, নমো নমঃ।
শ্রাবণ-মেঘে নাচে নটবর
ব্যব্দার, রুমবাম, ব্যব্দাম ॥

শিষ্করে বসি চুপি চুপি চুমিলে নয়ন,
মোর বিকশিল আবেশে তমু
নীপসম, নিরুপম, মনোরম

মোর ফুলবনে ছিল যত ফুল
ভরি ডালি দিয় ঢালি, দেবতা মোর !
হায় নিলে না সে ফুল, ছি ছি বেভুল,
নিলে তুলি খোঁপা খুলি কুস্থম-ডোর।

স্বপনে কী যে কয়েছি তাই গিয়াছ চলি, জাগিয়া কেঁদে ডাকি দেবতায়— প্রিয়তম, প্রিয়তম, প্রিয়তম ॥

## জীবনানন্দ দাশ

( 722-7268

## ৩৯. পাখিরা

ঘুমে চোথ চায় না জড়াতে—
বসন্তের রাতে
বিছানায় শুয়ে আছি;
—এখন দে কত রাত!
ঐ দিকে শোনা যায় সম্দ্রের স্বর,
স্কাইলাইট মাথার উপর,
আকাশে পাথিরা কথা কয় পরস্পর।
তার পর চ'লে যায় কোথায় আকাশে?
তাদের ডানার দ্রাণ চারিদিকে ভাগে।

শরীরে এসেছে স্বাদ বসস্তের রাতে,
চোথ আর চায় না ঘুমাতে;
জানালার থেকে অই নক্ষত্রের আলো নেমে আগে,
সাগরের জলের বাতাসে
আমার হৃদয় স্বস্থ হয়;
সবাই ঘুমায়ে আছে সব দিকে,—
সমুদ্রের এই ধারে কাহাদের নোভরের হয়েছে সময় ?

সাগবের ঐ পারে—আবো দ্ব পারে
কোনো এক মেরুর পাহাড়ে
এই সব পাথি ছিলো;
রিজার্ডের তাড়া থেয়ে দলে দলে সম্দ্রের 'পর
নেমেছিল তারা তারপর,
মান্থ্য ষেমন তার মৃত্যুর অজ্ঞানে নেমে পড়ে!
বাদামি—সোনালি—শাদা—ফুটফুট ডানার ভিতরে
রবারের বলের মতন ছোট বুকে
তাদের জীবন ছিলো—

থেমন রয়েছে মৃত্যু লক্ষ-লক্ষ মাইল ধ'রে সমৃদ্রের মৃথে তেমন অতল সত্য হ'য়ে!

কোথাও জীবন আছে,—জীবনের স্বাদ রহিয়াছে,
কোথাও নদীর জল ব'য়ে গেছে—সাগরের তিতা ফেনা নয়।
পেলার বলের মতে। তাদের হৃদয়

এই জানিয়াছে;
কোথাও রয়েছে প'ড়ে শীত পিছে, আশ্বাদের কাছে
তারা আদিয়াছে।

তারপর চ'লে যায় কোন এক থেতে
তাহার প্রিয়ের সাথে আকাশের পথে যেতে-যেতে
সে কি কথা কয় ?
তাদের প্রথম ডিম জন্মিবার এসেছে সময়!

অনেক লবণ খেঁটে সমুদ্রের পাওয়া গেছে এ-মাটির দ্রাণ ভালোবাসা আর ভালোবাসার সম্ভান, আর সেই নীড়, এই স্বাদ—গভীর—গভীর!

আন্ধ এই বসস্তের রাতে

ঘুমে চোথ চায় না জড়াতে;

এ দিকে শোনা যায় সমুদ্রের স্বর

স্কাইলাইট মাথার উপর,

আকাশে পাধিরা কথা কয় পরম্পর।

#### ৪০. অবসরের গান

( 직: 박 )

শুরেছে ভোরের রোদ ধানের উপরে মাথা পেতে
অলপ গোঁয়োর মতো এইথানে কার্তিকের থেতে;
মাঠের ঘাসের গন্ধ বুকে তার—চোথে তার শিশিরের দ্রাণ,
তাহার আস্বাদ পেয়ে অবসাদে পেকে ওঠে ধান,
দেহের স্বাদের কথা কয়;

বিকালের আলো এসে ( হয়তো বা ) নষ্ট ক'রে দেবে তার সাধের সময়। চারিদিকে এখন স্কাল—

রোদের নরম রং শিশুর গালের মতো লাল ; মাঠের ঘাসের 'পরে শৈশবের দ্রাণ— পাড়াগাঁর পথে ক্ষান্ত উৎসবের এসেছে আহ্বান।

চারিদিকে হয়ে প'ড়ে ফলেছে ফসল,
তাদের স্থনের থেকে ফোঁটা-ফোঁটা পড়িতেছে শিশিরের জল;
প্রচুর শস্তের গন্ধ থেকে-থেকে আসিতেছে ভেসে
পোঁচা আর ইছরের দ্রাণে ভরা আমাদের ভাঁড়ারের দেশে!
শরীর এলায়ে আসে এইখানে ফলস্ত ধানের মতো ক'রে,
যেই রোদ একবার এসে শুধু চ'লে যায় তাহার ঠোঁটের চুমো ধ'রে
আহলাদের অবসাদে ভ'রে আসে আমার শরীর,
চারিদিকে ছায়া—রোদ—খুদ—কুঁড়ো—কার্ভিকের ভিড়;
চোখের সকল ক্ষ্ধা মিটে যায় এইখানে, এখানে হতেছে স্নিশ্ধ কান,
পাড়াগাঁর গায় আজ লেগে আছে ব্রপশালি-ধানভানা রূপসীর শরীরের দ্রাণ

আমি সেই স্থন্দরীরে দেখে লই—হুয়ে আছে নদীর এ-পারে
বিয়োবার দেরি নাই—রূপ ঝ'রে পড়ে তার—
শীত এসে নষ্ট ক'রে দিয়ে যাবে তারে;
আজো তব্ ফুরায়নি বৎসরের নতুন বয়স,
মাঠে-মাঠে ঝ'রে পড়ে কাঁচা রোদ—ভাঁড়ারের রস।

মাছির গানের মতো অনেক অলস শব্দ হয় সকালবেলার রোদ্রে; কুঁড়েমির আক্লিকে সময়।

গাছের ছায়ার তলে মদ ল'য়ে কোন্ ভাঁড় বেঁধেছিলো ছড়া! তার সব কবিতার শেষ পাতা হবে আজ পড়া;

ভূলে গিয়ে রাজ্য—জয়—সাম্রাজ্যের কথা
অনেক মাটির তলে যেই মদ ঢাকা ছিলো তুলে নেবো তার শীভলতা;
ডেকে নেবো আইবুড়ো পাড়াগাঁর মেয়েদের সব;
মাঠের নিন্তেজ রোদে নাচ হবে—
শুরু হবে হেমস্তের নরম উৎসব।

হাতে হাত ধ'রে-ধ'রে গোল হ'য়ে ঘুরে-ঘুরে-ঘুরে
কাতিকের মিঠে রোদে আমাদের মৃথ ধাবে পুড়ে;
ফলস্ত ধানের গন্ধে—রঙে তার—স্থাদে তার ভ'রে ধাবে আমাদের সকলের দেহ;
রাগ কেহ করিবে না—আমাদের দেখে হিংসা করিবে না কেহ।
আমাদের অবসর বেশি নয়—ভালোবাসা আহ্লাদের অলস সময়
আমাদের সকলের আগে শেব হয়;
দ্রের নদীর মতো হুর তুলে অন্ত এক জ্ঞাণ—অবসাদ—

আমাদের ডেকে লয়, তুলে লয় আমাদের ক্লান্ত মাথা, অবদন্ন হাত।

তথন শস্তের গন্ধ ফুরায়ে গিয়েছে থেতে—রোদ গেছে প'ড়ে,
এসেছে বিকালবেলা তার শাস্ত শাদা পথ ধ'রে;
তথন গিয়েছে থেমে এই কুঁড়ে গেঁয়োদের মাঠের রগড়;
হেমস্ত বিয়ায়ে গেছে শেষ ঝরা মেয়ে তার শাদা মরা শেফালির বিছানার 'পর;
মদের ফোঁটার শেষ হ'য়ে গেছে এ-মাঠের মাটির ভিতর;
তথন সবৃত্ধ ঘাস হ'য়ে গেছে শাদা সব, হ'য়ে গেছে আকাশ ধবল,
চ'লে গেছে পাড়াগাঁর আইবুড়ো মেয়েদের দল!

#### 8১. খাস

কচি লেবুপাতার মতো নরম সব্যুজ্ঞালোর
পৃথিবী ভ'রে গিয়েছে এই ভোরের বেলা;
কাঁচা বাতাবির মতো সব্স্থ ঘাস—তেমি স্মন্ত্রাণ—
হরিণেরা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে।
আমারো ইচ্ছা করে এই ঘাসের দ্রাণ হরিৎ মদের মতো
গেলাসে-গেলাসে পান করি,
এই ঘাসের শরীর ছানি—চোথে চোথ ঘিষ,
ঘাসের পাধনায় আমার পালক,
ঘাসের ভিতরে ঘাস হ'য়ে জন্মাই কোনো এক নিবিড় ঘাস-মাতার
শরীরের স্থাদ অন্ধকার থেকে নেমে।

#### ৪২. নগ্ন নিৰ্জন হাত

আবার আকাশে অন্ধকার ঘন হ'য়ে উঠছে : আলোর রহস্তময়ী সহোদরার মতো এই অন্ধকার।

মে আমাকে চিরদিন ভালোবেংসছে, অথচ যার মুখ আমি কোনোদিন দেখিনি, সেই নারীর মতো ফান্তুন আকাশে অন্ধকার নিবিড় হ'য়ে উঠছে।

মনে হয় কোনো বিলুপ্ত নগরীর কথা দেই নগরীর এক ধৃসর প্রাসাদের রূপ জাগে হলয়ে।

ভারত-সমুদ্রের তীরে কিংবা ভূমধ্যসাগরের কিনারে অথবা টায়ার সিন্ধুর পারে আজ নেই, কোনো এক নগরী ছিলো একদিন, কোনো এক প্রাসাদ ছিলো; মূল্যবান আসবাবে ভরা এক প্রাসাদ: পারস্ত গালিচা, কাশ্মিরী শাল, বেরিন তরঙ্গের নির্টোল মূক্তা প্রবাল, আমার বিলুপ্ত হৃদয়, আমার মৃত চোথ, আমার বিলীন স্বপ্ন আকাক্ষা, আর তুমি নারী— এই সব ছিলো সেই জগতে একদিন।

অনেক কমলা রঙের রোদ ছিল, অনেক কাকাতুয়া পায়রা ছিল, মেহগনির ছায়াঘন পল্লব ছিল অনেক;

অনেক কমলা রঙের রোদ ছিল, অনেক কমলা রঙের রোদ ; আর তুমি ছিলে ; তোমার মুখের রূপ কতো শত শতাকী আমি দেখি না, খুঁজি না .

ফাস্কনের অন্ধকার নিয়ে আন্তে সে সম্ক্রণারের কাহিনী,
অপরপ থিলান ও গছ্জের বেদনাময় রেখা,
লৃপ্ত নাসপাতির গন্ধ,
অজস্র হরিণ ও সিংহের ছালের ধ্সর পাওলিপি,
রামধ্যু রঙের কাচের জানালা,
ময়ুরের পেখমের মতো রঙিন পর্দায় পর্দায়
কক্ষ ও কক্ষান্তর থেকে আরো দূর কক্ষ ও কক্ষান্তরের
ক্ষণিক আভাস,—
আয়ুহীন স্তর্কতা ও বিশ্বয়!

পদায়, গালিচায় রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ, রক্তিম গেলাদে তরমূজ মদ ! তোমার নাম নিজন হাত :

তোমার নগ্ন নিজন হাত।

#### ৪৩. হায়, চিল

হায়, চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেণের তুপুরে
তুমি আর কেঁলো নাকো উড়ে-উড়ে ধানসিড়ি নদীটির পাশে!
তোমার কালার স্থরে বেতের কলের মতো তার মান চোগ মনে আদে
পৃথিবীর রাণ্ডা রাজকভাদের মতো সে যে চ'লে গেছে রূপ নিয়ে দ্রে;
আবার তাহারে কেন ডেকে আনো ? কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা
জাগাতে ভালোবাসে!

হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের ছুপুরে তুমি আর উড়ে-উড়ে কেঁদো নাকো ধানসিড়ি নদীটির পাশে।

#### ৪৪. বনলভা সেন

হাজার বছর ধ'রে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
দিংহল সমূদ থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি : বিশ্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
দেখানে ছিলাম আমি ; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে;
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে ত্-দণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা দেন।

চূল তার কবেকার অসকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবন্তীর কাককার্য; অতি দূর সমুদ্রের 'পর
হাল ভেঙে ধে-নাবিক হারায়েছে দিশা

#### की बनानम नाम

সবুজ ঘাসের দেশ যথন সে চোথে দেখে দাক্ষচিনি-দ্বীপের ভিতর, তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে; বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন ণু' পাথির নীড়ের মতো চোথ তুলে নাটোরের বনলতা দেন।

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল;
পৃথিবীর সব রং নিভে গেলে পাণ্ডলিপি করে আয়োজন
তথন গল্পের তরে জোনাকির রঙে বিলমিল;
সব পাথি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোম্থি বসিবার বনলতা সেন।

#### ৪৫. সমারুত

'বরং নিজেই তুমি লেখ নাকো একটি কবিতা—' বলিলাম মান হেদে; ছায়াপিও দিলো না উত্তর; বুঝিলাম সে তো কবি নয়—দে ষে আরু ভণিতা: পাণ্ড্লিপি, ভাষ্য, টীকা, কালি আর কলমের 'পর ব'দে আছে সিংহাসনে—কবি নয়—অজর, অক্ষর অধ্যাপক;—দাত নেই—চোথে তার অক্ষম পিঁচুটি; বেতন হাজার টাকা মাদে—আর হাজার দেড়েক পাওয়া যায় মৃত সব কবিদের মাংস ক্রমি খুঁটি; যদিও সে-সব কবি ক্ষ্মা প্রেম আগুনের সেক চেয়েছিলো—হাঙরের চেউয়ে থেয়েছিল লুটোপুটি।

## ৪৬. বিড়াল

সারাদিন একটা বিড়ালের সঙ্গে ঘৃরে-ফিরে কেবলই আমার দেখা হয়:
গাছের ছায়ায়, রোদের ভিতরে, বাদামি পাতার ভিড়ে;
কোথাও কয়েক টুকরো মাছের কাঁটার সফলতার পর
তারপর শাদা মাটির কয়ালের ভিতর
নিজের হৃদয়কে নিয়ে মৌমাছির মতো নিয়য় হয়ে আছে দেখি;
কিস্তু তবুও তারপর রুফচ্ড়ার গায়ে নথ আঁচড়াছে,
সারাদিন স্থের পিছনে চলেছে সে।
একবার তাকে দেখা যায়,
একবার হারিয়ে য়ায় কোথায়।
হেমন্তের সয়য়য় জাফরান-রঙের স্থেয় নরম শরীরে
শাদা থাবা বুলিয়ে বুলিয়ে থেলা করতে দেখলাম তাকে;
তারপর অন্ধকারকে ছোটো ছোটো বলের মতো থাবা দিয়ে লুফে আনল সে,
সমস্ত পৃথিবীর ভিতর ছড়িয়ে দিল।

### ৪৭. আকাশলীনা

স্বরগুনা, ঐথানে ষেয়ো নাকো তৃমি, বোলো নাকো কথা অই যুবকের সাথে; ফিরে এসো স্বরগুনা; নক্ষত্রের কপালি আগুন ভরা রাতে;

ফিরে এসো এই মাঠে, টেউয়ে; ফিরে এসো হৃদয়ে আমার; দূর থেকে দূরে—আরো দূরে যুবকের সাথে তুমি যেয়ো নাকো আর।

কী কথা তাহার সাথে ? তার সাথে ! আকাশের আভালে আকাশে

#### भीवनानम भाग

মৃত্তিকার মতো তুমি আজ : তার প্রেম ঘাস হ'য়ে আসে

স্থবঞ্চনা, তোমার হৃদয় আঙ্গ ঘাস : বাতাদের ওপারে বাতাস— আকাশের ওপারে আকাশ।

## <sub>চে</sub>. আট বছর আগের একদিন

শোনা গেল লাসকাটা ঘরে
নিয়ে গেছে তারে;
কাল রাতে—ফাল্পনের রাতের আঁধারে
যথন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ
মরিবার হলো তার সাধ।

বধ্ শুয়ে ছিল পাশে—শিশুটিও ছিল;
প্রেম ছিল, আশা ছিল—জ্যোৎস্নায়,—তবু দে দেখিল
কোন ভূত ? ঘুম কেন ভেঙে গেল তার ?
অথবা হয়নি ঘুম বহুকাল—লাসকাটা ঘরে শুয়ে ঘুমায় এবার

এই ঘুম চেয়েছিল বুঝি!
রক্তফেনামাথা মুথে মড়কের ইত্রের মতো ঘাড় গুঁজি
আঁধার ঘুঁজির বুকে ঘুমায় এবার:
কোনোদিন জাগিবে না আর।

'কোনোদিন জাগিবে না আর জাগিবার গাঢ় বেদনার অবিরাম—অবিরাম ভার সহিবে না আর—' এই কথা বলেছিল তারে

চাঁদ ডুবে চ'লে গেলে—অদ্ভূত আঁধারে

থেন তার জ্বানালার ধারে

উটের গ্রীবার মতো কোনো এক নিস্তন্ধতা এসে।

তবুও তো পেঁচা জাগে;
গলিত স্থবির ব্যাং আরো তুই মৃহ্তের ভিক্ষা মাগে
আরেকটি প্রভাতের ইসারায়—অহুমেয় উষ্ণ অমুরাগে।

টের পাই যুথচারী আঁধারের গাঢ় নিরুদ্দেশে
চারিদিকে মশারির ক্ষমাহীন বিরুদ্ধতা;
মশা তার অন্ধকার সভ্যারামে জেগে থেকে জীবনের স্রোত ভালোবাদে

রক্ত ক্লেদ বদা থেকে রৌদ্রে ফের উড়ে যায় মাছি ; সোনালি রোদের ঢেউয়ে উড়স্ত কীটের থেলা কত দেথিয়াছি।

ঘনিষ্ঠ আকাশ যেন—যেন কোন বিকীর্ণ জীবন
অবিকার ক'রে আছে ইহাদের মন;

ছরস্ত শিশুর হাতে ফড়িঙের ঘন শিহরণ

মরণের সাথে লড়িয়াছে;

চাঁদ ডুবে গেলে পর প্রধান আঁধারে তুমি অশ্বথের কাছে
এক গাছা দড়ি হাতে গিয়েছিলে তবু একা-একা;

যে-জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের—মান্ত্যের সাথে তার হয় নাকো দেখা
এই জেনে।

অশ্বথের শাধা

করেনি কি প্রতিবাদ ? জোনাকির ভিড় এসে সোনালি

ুলের স্মিশ্ব ঝাঁকে

করেনি কি মাধামাধি ?

থুরপুরে অন্ধ পেঁচা এসে

#### की तनानन्य भाभ

বলেনি কি: 'বৃড়ি চাঁদ গেছে বৃঝি বেনোজ্ঞলে ভেনে
চমংকার!—
ধরা যাক তৃ-একটা ইত্ব এবাব!'
জানায়নি পেঁচা এসে এ তুমূল গাঢ় সমাচার ?

জীবনের এই স্বাদ—স্থপক যবের দ্রাণ হেমস্তের বিকেলের—
তোমার অসহ্ বোধ হ'ল ;—
মর্গে কি হৃদয় জুয়্ড়াল
মর্গে—গুমোটে
গাঁতা ইছরের মতো রক্তমাথা ঠোটে।

শোনো

তব্ এ মৃতের গল্প; কোনো
নারীর প্রণয়ে ব্যর্থ হয় নাই;
বিবাহিত জীবনের সাধ
কোথাও রাথেনি কোনো পাদ,
সময়ের উদ্বর্ভনে উঠে এসে বধ্
মধু—আর মননের মধু
দিয়েছে জানিতে;
হাড়হাভাতের প্লানি বেদনার শীতে
এ-জীবন কোনোদিন কেঁপে ওঠে নাই;
তাই
লাসকাটা ঘরে

জানি—তবু জানি
নারীর হৃদয়—প্রেম—শিশু—গৃহ—নয় সবখানি;
অর্থ নয়, কীভি নয়, সচ্ছলতা নয়—
আবো এক বিপন্ন বিস্ময়

আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে থেলা করে; আমাদের ক্লান্ত করে ক্লান্ত-ক্লান্ত করে; লাসকাটা ঘরে সেই ক্লান্তি নাই; তাই লাসকাটা ঘরে চিং হ'য়ে শুয়ে আছে টেবিলের 'পরে।

উবু রোজ রাতে আমি চেয়ে দেখি, আহা,
থ্রথ্রে অন্ধ পোঁচা অশ্বথের ডালে বসে এসে,
চোগ পাণ্টায়ে কয়: 'বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনো জলে ভেসে ?
চমৎকার!
ধরা যাক ছ-একটা ইছর এবার—'

হে প্রগাঢ় পিতামহী, আজো চমৎকার ?
আমিও তোমার মতো বুড়ো হব—বুড়ি চাঁদটারে আমি
ক'রে দেব কালীদহে বেনোজলে পার;
আমরা ত্ৰ-জনে মিলে শৃষ্ঠ ক'রে চ'লে যাব জীবনের
প্রচুর ভাঁড়ার।

## ৪৯. যেই সব শেয়ালেরা

ষেই সব শেয়ালেরা জন্ম জন্ম শিকারের তরে
দিনের বিশ্রুত আলো নিভে গেলে পাহাড়ের বনের ভিতরে
নীরবে প্রবেশ করে,—বার হয়,—চেয়ে দেখে বরফের রাশি
জ্যোৎস্থায় প'ড়ে আছে ;—উঠিতে পারিত যদি সহসা প্রকাশি
সেই সব হৃদ্ধন্ধ মানবের মতো আত্মায় :

তাহ'লে তাদের মনে যেই এক বিদীর্ণ বিশ্ময় জন্ম নিত ;—সহসা তোমাকে দেখে জীবনের পারে আমারও নিরভিসন্ধি কেঁপে ৬ঠে স্নায়্র আঁধারে।

#### ৽. রাত্রি

বাইড্র্যান্ট খুলে দিয়ে কুষ্ঠবোগী চেটে নেয় জল ;
অথবা লে হাইড্র্যান্ট হয়তো বা গিয়েছিল ফেঁসে।
এথন তুপুর রাত নগরীতে দল বেঁধে নামে।
একটি মোটরকার গাড়লের মত গেল কেশে

অস্থির পেট্রল ঝেড়ে;—সতত সতর্ক থেকে তব্ কেউ যেন ভয়াবহভাবে প'ড়ে গেছে জলে। তিনটি রিকশ ছুটে মিশে গেল শেষ গ্যাস ল্যাম্পে মায়াবীর মত জাহুবলে।

আমিও ফিয়ার লেন ছেড়ে দিয়ে—হঠকারিতার মাইল মাইল পথ হেঁটে—দেয়ালের পাশে দাঁড়ালাম বেণ্টিক স্ত্রীটে গিয়ে—টেরিটি বাজারে; চীনেবাদামের মত বিশুক্ষ বাতাদে।

মদির আলোর তাপ চুমো থায় গালে।
কেরোসিন কাঠ, গালা, গুণচট, চামড়ার ছাণ
ডাইনামোর গুঞ্জনের সাথে মিশে গিয়ে
ধহুকের ছিলা রাথে টান।

টান রাথে মৃত ও জাগ্রৎ পৃথিবীকে। টান রাথে জীবনের ধমুকের ছিলা। শ্লোক আওড়ায়ে গেছে মৈত্রেয়ী কবে; রাজ্য জয় ক'রে গেছে অমর আতিলা। নিতাস্ত নিজের স্থবে তব্ও তো উপরের জানালার থেকে গায় গায় আধো জেগে ইছণী রমণী; পিতৃলোক হেসে ভাবে, কাকে বলে গান— আর কাকে সোনা, তেল, কাগজের খনি।

ফিরিপি যুবক কটি চ'লে যায় ছিমছাম। থামে ঠেস দিয়ে এক লোল নিগ্রো হাসে; হাতের গ্রায়ার পাইপ পরিষ্কার ক'রে বুড়ো এক গরিলার মতন বিশাসে।

নগরীর মহং রাত্রিকে তার মনে হয়
লিবিয়ার জপলের মতো।
তবুও জন্তগুলো আনুপূর্ব,—অতিবৈতনিক,
বস্থাত কাপড় পরে লজ্জাবশত।

### ৫১. স্থদর্শনা

একদিন মান হেসে আমি
তোমার মতন এক মহিলার কাছে
যুগের সঞ্চিত পণ্যে লীন হতে গিয়ে
অগ্নিপরিধির মাঝে সহসা দাঁড়িয়ে
শুনেছি কিয়রকণ্ঠ দেবদারু গাছে,
দেখেছি অমৃতস্থ আছে।

সব চেয়ে আকাশ নক্ষত্র ঘাস চন্দ্রমন্নিকার রাত্রি ভালো; তবুও সময় স্থির নয়; আরেক গভীরতর শেষ রূপ চেয়ে দেখেছে সে তোমার বলয়। এই পৃথিবীর ভালো পরিচিত রোদের মতন তোমার শরীর; তুমি দান করো নি তো; সময় তোমাকে সব দান ক'রে মৃতদার ব'লে স্বদর্শনা, তুমি আজ মৃত।

12.

অঙুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ,

যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোথে দেখে তারা;

যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই—প্রীতি নেই—করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের স্থপরামর্শ ছাড়া।

যাদের গভীর আস্থা আছে আজো মাহুষের প্রতি

এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক ব'লে মনে হয়

মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা
শকুন ও শেয়ালের থাত আজ তাদের হৃদয়।

(0.

ঘড়ির তৃইটি ছোটো কালো হাত ধীরে আমাদের তৃজনকে নিতে চায় যেই শব্দহীন মাটি ঘাসে সাহস সংকল্প প্রোম আমাদের কোনোদিন সেদিকে যাবে না তবুও পায়ের চিহ্ন সেদিকেই চ'লে যায় কী গভীর সহজ্ব অভ্যাসে।

## স্থান্দ্রনাথ দত্ত

(辱. )る・

#### ৫৪. নাম

চাই, চাই, আজো চাই তোমারে কেবলি।
আজো বলি,
জনশৃহাতার কানে রুদ্ধ কণ্ঠে বলি আজো বলি—
অভাবে তোমার
অসহ অধুনা মোর, ভবিগ্যং বন্ধ অন্ধকার,
কাম্য শুধু স্থবির মরণ।
নিরাশ অসীমে আজো নিরপেক্ষ তব আকর্ষণ
লক্ষ্যহীন কক্ষে মোরে বন্দী ক'রে রেখেছে, প্রেয়সী;
গতি-অবসর চোগে উঠিছে বিকশি
অতীতের প্রতিভাস জ্যোতিদ্বের নিঃসার নির্মোকে।
আমার জাগর স্বপ্পলোকে
একমাত্র সত্তা তুমি, সত্য শুধু তোমারি স্মরণ॥

তব্ মোর মন
চাহে নাই মোহের আশ্রয়।
জানি, তুমি মরীচিকা; তোমাদনে প্রাণবিনিময়
কোনোদিন হবে না আমার।
আমার পাতালমুখী বস্থধার ভার,
জানি, কেহ পারিবে না ভাগ ক'রে নিতে;
আমারে নিঃশেষে পিষে, মিশে যাবে নিশ্চিফ্ নান্ডিতে
একদিন স্বরচিত এ-পৃথিবী মম॥

জানি, ব্যর্থ, ব্যর্থ সেই সদ্ধ্যা নিরুপম যবে মোর আননে নেহারি অগাধ নয়নে তব ফলদা স্বাতীর পুণ্য বারি উঠেছিলো সহসা উচ্ছলি। জানি সেই বনপথে, চিরাভ্যন্ত প্রেমনিবেদনে
আপনারে ছলি,
পশিনি তোমার মর্মে, নিজের গহনে
জমিয়েছিলাম শুধু মিথ্যার জঞ্চাল।
জানি, কত তরুণীর গাল
অমনি অধৈর্যভরে শত বার দিয়েছি রাঙায়ে;
অহুপূর্ব পথিকার পায়ে
বজ্রাহত অশোকেরে অলজ্জায় করেছি বিনত
ক্ষণিক পুল্পের লোভে। ক্রমাগত
তাদের পদাস্ক মুছে গেছে রৌদ্রে ধারাপাতে, ঝড়ে;
যুগান্তরে
তোমার শ্বতিও, জানি, সেই মতো হারাবে ধ্লায়॥

তব্ চায়, প্রাণ মোর তোমারেই চায়।
তব্ আজ প্রেতপূর্ণ ঘরে
অদম্য উদ্বেগ মোর অব্যক্তেরে অমর্যাদা করে;
অনস্ত ক্ষতির সংজ্ঞা জপে তব পরাক্রান্ত নাম—
নাম—শুধু নাম—শুধু নাম॥

### ং শাশভী

প্রান্ত বরষা, অবেলার অবসরে
প্রান্ধণে মেলে দিয়েছে শ্রামল কায়া;
স্বর্ণ ক্ষোগে লুকাচুরি-থেলা করে
গগনে গগনে পলাতক আলো-ছায়া।
আগত শরৎ অগোচর প্রতিবেশে;
হানে মুদক বাতাসে প্রতিধ্বনি:
মৃক প্রতীক্ষা সমাপ্ত অবশেষে
মাঠে, ঘাটে, বাটে আরক্ক আগমনী।

কুহেলিকল্য দীর্ঘ দিনের সীমা
এখনই হারাবে কৌমুদীজাগরে যে;
বিরহবিজন থৈর্যের ধৃসরিমা
রঞ্জিত হবে দলিত শেকালিশেজে।
মিলনোংসবে সেও তো পড়েনি বাকি,
নবান্নে তার আসন রয়েছে পাতা:
পশ্চাতে চায় আমারই উদাস আঁথি;
একবেণী হিয়া ছাড়ে না মলিন কাঁথা॥

একদা এমনই বাদলশেষের রাতে—
মনে হয় যেন শত জনমের আগে—
সে এসে সহসা হাত রেখেছিলো হাতে,
চেয়েছিলো মুথে সহজিয়া অন্তরাগে;
সে-দিনও এমনই ফদলবিলাসী হাওয়া
মেতেছিলো তার চিকুরের পাকা ধানে;
অনাদি যুগের যত চাওয়া, যত পাওয়া
খুঁজেছিলো তার আনত দিঠির মানে।

একটি কথার দ্বিধাথরথর চুড়ে ভর করেছিলো সাতটি অমরাবতী; একটি নিমেষ দাঁড়াল সরণী জুড়ে, থামিল কালের চিরচঞ্চল গতি; একটি পণের অমিত প্রগলভতা মর্ভ্যে আনিল ধ্রুবতারকারে ধ'রে; একটি শ্বতির মামুখী তুর্বলতা প্রলয়ের পথ দিল অবারিত ক'রে॥

সন্ধিলগ্ন ফিরেছে সগৌরবে;
অধরা আবার ডাকে স্থাসংকেতে;
মদমুকুলিত তারই দেহসৌরভে
অনামা কুস্থম অঞ্জানায় ওঠে মেতে।

ভরা নদী তার আবেগের প্রতিনিধি,
অবাধ সাগরে উধাও অগাধ থেকে;
অমল আকাশে মৃকুরিত তার হৃদি;
দিব্য শিশিরে তারই স্বেদ অভিযেকে।
স্বপ্রালু নিশা নীল তার আঁপিসম;
সে-রোমরাজির কোমলতা ঘাসে-ঘাসে;
পুনরারত্ত রসনার প্রিয়তম;
আদ্ধ সে কেবল আর কারে ভালোবাসে।
স্বিতিপিপীলিকা তাই পুঞ্জিত করে
অমার রন্ধে মৃত মাধুরীর কণা;
সে ভূলে ভূল্ক, কোটি মন্বন্তরে
আমি ভূলিব না, আমি কভু ভূলিব না।

## ৫৬. উটপাখি

আমার কথা কি শুনতে পাও না তুমি ?
কেন মুথ গুঁজে আছো তবে মিছে ছলে ?
কোথায় লুকোবে ? ধু ধু করে মক্তৃমি ;
ক্ষয়ে ক্ষয়ে ছায়া ম'রে গেছে পদতলে।
আজ দিগস্তে মরীচিকাও যে নেই ;
নির্বাক, নীল, নির্মম মহাকাশ।
নিষাদের মন মায়ামুগে ম'জে নেই ;
তুমি বিনা তার সমূহ সর্বনাশ।
কোথায় পালাবে ? ছুটবে বা আর কত ?
উদাসীন বালি ঢাকবে না পদরেখা।
প্রাক্পুরাণিক বাল্যবন্ধু যত
বিগত সবাই, তুমি অসহায় একা॥

ফাটা ডিমে আর তা দিয়ে কী ফল পাবে?
মনস্তাপেও লাগবে না ওতে জোড়া।
অথিল ক্ষ্ধায় শেষে কি নিজেকে থাবে?
কেবল শৃত্যে চলবে না আগাগোড়া।
তার চেয়ে আজ আমার যুক্তি মানো,
শিকতাসাগরে সাধের তরণী হও;
মক্ষমীপের থবর তুমিই জানো,
তুমি তো কগনো বিপদপ্রাক্ত নও।
নব সংসার পাতি গে আবার চলো
যে-কোনো নিভৃত কণ্টকার্ত বনে।
মিলবে সেথানে অস্তত নোনা জলও,
থসবে থেজুর মাটির আকর্ষণে॥

কল্পলতার বেড়ার আড়ালে সেথা
গ'ড়ে তুলব না লোহার চিড়িয়াখানা;
ডেকে আনব না হাজার হাজার ক্রেতা
ছাঁটতে তোমার অনাবশুক ডানা।
ভূমিতে ছড়ালে অকারী পালকগুলি
শ্রমণশোভন বীজন বানাব তাতে;
উধাও তারার উড্ডীন পদধূলি
পুঙ্খে পুঙ্খে খুঁজবো না অমারাতে।
ভোমার নিবিদে বাজাবো না ঝুমঝুমি,
নির্বোধ লোভে যাবে না ভাবনা মিশে;
সে-পাড়াজুড়ানো বুলবুলি নও তুমি
বর্গীর ধান খায় যে উনতিরিশে॥

আমি জানি এই ধ্বংসের দায়ভাগে আমরা তৃজনে সমান অংশীদার; অপরে পাওনা আদায় করেছে আগে, আমাদের পরে দেনা শোধবার ভার। তাই অসহ লাগে ও-আত্মরতি।
অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে ?
আমাকে এড়িয়ে বাড়া ক্রীনজেরই ক্ষতি।
আতিবিলাস সাজে না ছর্বিপাকে।
অতএব এসো আমরা সন্ধি ক'রে
প্রত্যুপকারে বিরোধী স্বার্থ সাধি:
তুমি নিয়ে চলো আমাকে লোকোত্তরে,
তোমাকে, বন্ধু, আমি লোকায়তে বাধি॥

#### ৫৭. নরক

অন্ধকারে নাহি মিলে দিশা॥

দীর্ঘায়িত নিশা
বয়ফীত বারাঙ্গনা-পারা
তুর্গম তীর্থের পথে হয়ে সঙ্গীহারা
ত্মায়ে পড়েছে যেন আতিথেয় অজানার পাশে
তুর্মর অভ্যাসে।
কেশকীটে ভরা তার মাথা
লুটায় আমার কাঁধে, পরনের শতচ্ছিদ্র কাঁথা
বিষায় জীবনবায়ু সংকীর্ণ কুটিরে,
তাহার বিক্ষিপ্ত বাছ ধরিয়াছে মোর কণ্ঠ ঘিরে,
ক্ষণে ক্ষণে
অজ্ঞাত তুঃস্বপ্ল তার সম্ভন্ত কম্পনে
সঞ্চারিত হয় মোর জাতিশ্বর অবচেতনায়॥

অতন্ত্ৰিত চক্ষ্ কিছু দেখিতে না পায় ; শুধু মোর সংকৃচিত কায়া অহতব করে যেন নামহীন কাহাদের ছায়া

শিয়রে সংহত হয়ে উঠে;—

কোন্ যাহ্ঘর হতে দলে দলে পাশে এসে জুটে
অবলুপ্ত পশুদের ভূত
কুংসিত, অভূত।
অমূর্ত আকাজ্রকা হানি, নিরাকার লজ্ঞা অসম্ভোষ,
অসিদ্ধ হুরাশা দস্ত, নিক্ষল আক্রোশ
কানাকানি করে অস্তরালে।
রন্ধুহীন বিশ্বতির প্রতন পাতালে
অতিক্রাস্ত বিলাসের, অস্থাবর প্রমোদের শব
অমুর্বর সাম্প্রতেরে করিবারে চায় পরাভব
জোগায়ে জীয়নরস অপুশক বীজে॥

অয়ি মনসিজে,
কোথা তুমি কোথা আজ এই স্থূল শরীরী নিশীথে ?
তোমার অতল, কালো, অতন্ত আঁথিতে
তারকার হিম দীপ্তি ভ'রে
তাকাও আমার মৃথে। অনাস্মীয় অসিত অম্বরে
এলাও অম্পৃষ্ঠা কেশ সক্ষা, নিরুপম,
স্থপ্রস্থান্ড বরাভয়ে আত্মত্যাগী বেরেনিকে-সম।
হেমস্ত হাওয়ার নিমন্ত্রণে
অনন্ধ আত্মারে মোর ডাক দাও নীহারশম্বনে
হ্তন্তর নান্তির পরপারে;
দাঁড়ায়ে যে-নির্বাণের নির্লিপ্ত কিনারে
নিরুদ্বেগ নচিকেতা দেখেছিলো অধোম্থে চাহি
সম্ভোগরাত্রির শেষে ফেনিল সাগরে অবগাহি
ক্ষিতকাঞ্চনকান্তি নগ্ন বস্ক্ষরা
ভারই প্রলোভনতরে সাজায়িছে যৌবনপ্সরা

রূপে, রুসে, বর্ণে, গন্ধে, কামাতুর রামার সমান, ছে বৈদেহী, করো মোরে সেথানে আহ্বান ॥

পণ্ডশ্রম, নাহি মিলে সাড়া;
শৃত্যতার কারা
অগোচর অবরোধে থিরে মোর আর্ত মিনভিরে;
যতই পলাতে চাই অভেন্য তিমিরে
মাথা ঠুকে রক্তপঙ্গে পড়ি,
অগ্রজের মৃতদেহ যায় গড়াগড়ি
ক্রিমিভোগ্য তুর্গন্ধে যেথানে,
চরে যেথা ক্ষয়ন্ত্রপে ভোজ্যের সন্ধানে
ক্লেপপুষ্ট সরীস্থপ, স্বেদস্রাধী বক্র বিষধর,
পদ্ধিল মন্ত্রক আর মৃষিক তন্ধর,
বক্তনথ পেচক, বাচুড়॥

বমনবিধ্র
আমার অনাত্ম্য দেহ প'ড়ে আছে মুন্মর নরকে।
মৌন নিরালোকে
ভুঞ্জে তারে খুশিমতো গৃধু নিশাচর।
হস্তর, ত্তুর, জানি, শান্তি মোর হুঃসহ, হন্তর।
মনে হয় তাই
আত্মরক্ষা হাস্থকর, স্থসংকল্প মৌথিক বড়াই,
জীবনের সার কথা পিশাচের উপজীব্য হওয়া,
নির্বিকারে, নির্বিবাদে সওয়া
শবের সংসর্গ আর শিবার সদ্ভাব।
মানসীর দিব্য আবির্ভাব,
সে শুধু সম্ভব স্বপ্লে, জাগরণে আমরা একাকী;
তাহার বিধ্যাত রাখি,
সে নহে মঙ্গলম্ভ্র, কেবল কুটিল নাগপাশ;

মলময় তাহার উচ্ছাস বোনে শুধু উর্ণান্ধাল অসতর্ক মক্ষিকার পথে॥

অনেয় জগতে
নিজস্ব নরক মোর বাঁধ ভেঙে ছড়ায়েছে আজ;
মান্থবের মর্মে মর্মে করিছে বিরাজ
সংক্রমিত মড়কের কীট;
শুকায়েছে কালস্রোত, কর্দমে মিলে না পাদপীঠ।
অতএব পরিত্রাণ নাই।
যন্ত্রণাই
জীবনে একান্ত সত্য, তারই নিরুদ্দেশে
আমাদের প্রাণযাত্রা সাক্ষ হয় প্রত্যেক নিমেষে॥

ব্যাপ্ত মোর চতুর্দিকে অনুষ্ক অমার পটভূমি ; সবই সেথা বিভীষিকা, এমনকি বিভীষিকা তুমি ॥

## ৫৮. প্রার্থনা

হে বিধাতা,
অতিক্রান্ত শতাব্দীর পৈতৃক বিধাতা,
দাও মারে ফিরে দাও অগ্রজের অটল বিশ্বাদ।
যেন পূর্বপুরুষের মতো
আমিও নিশ্চিন্তে ভাবি ক্রীত, পদানত,
তৃমি মোর আজ্ঞাবাহী দাদ।
তাদের সমান
মণ্ডুকের কূপে মোরে চিরতরে রাথো, ভগবান।
কমঠবৃত্তির অহংকারে
ঢাকো ক্ষণভঙ্গুরতা। তাদের দৃষ্টান্ত-অহুসারে
আমিও ধরাকে যেন সরা জ্ঞান করি।

মর্ধাদার ছিন্ত্রিত গাগরি জোড়ে যেন বারংবার ডুবে আত্মপ্রসাদের স্রোতে। রৌদ্র জ্যোতি হ'তে আবার ফিরাও মোরে তমসার প্রত্ন দায়ভাগে। ঘূণধরা হাড়ে যেন লাগে উঞ্চপুষ্ট জ্যেষ্ঠদের তৈলসিক্ত মেদ; মরে যেন উদ্বন্ধনে অপজাত হৃদয়ের খেদ॥

পিতৃপিতামহদের প্রায়
তোমার নামের গুণে তীর্ণ হ'য়ে দশম দশায়
মৃঢ়, মৃক গড়লেরে দিই যেন বলি
রক্তপিপাদিত যুপে।
বাচাল বিদ্রপে
হংকারিলে হুর্ব্রের উদ্ধত দস্টোলি,
গুরুজনদের মতো করি যেন সাষ্টাঙ্গ প্রণাম
শক্তির উচ্চল পায়ে; আর্তির সংক্রাম
কেটে গেলে কালক্রমে জনাকীর্ণ রাজপথ থেকে,
ফীত বুকে অপ্রতিষ্ঠ পৌরুষেরে ঝেড়ে,
হাদিম্থে হাত নেড়ে
পলাতক সধর্মীরে ডেকে,
প্রমাণিতে পারি যেন সবই তব ইচ্ছা, ইচ্ছাময়॥

এলে পরে লাভের সময়,
সদসংনির্বিচারে, সকলই তোমার দান ব'লে,
নিংস্বের স্বেদাক্ত কড়ি হাতায়ে কৌশলে
আমিও জমাই যেন যক্ষ্যংরক্ষিত কোষাগারে।
শ্রুতিধর মান্ধাতার উক্তির উদ্ধারে
লুকায়ে ইক্রিয়াসক্তি; অবিমৃশ্য জন্মের জঞ্চালে

বিষায়ে সংকীর্ণ সৌধ; জলে, স্থলে, নভে
বিরোধের বীজ বুনে; নিরস্তর নিদ্ধাম প্রসবে
ভগ্গস্বাস্থ্য গভিণীর ক্লিল্ল অন্তকালে,
তোমার প্রতিভূ সেজে, উন্নরক স্বর্গের আশ্বাসে
সাধনীর সদ্গতি যেন করি।
উধর্বাস উৎসবের উদ্বায়ী উচ্ছাসে
তোমারে পাশরি,
দাক্ষণ তুর্দিনে যেন পূজা মেনে বিশ্বয়ে শুধাই,
শ্বরণে কি নাই,
দ্যাময়, আপ্রিতেরে শ্বরণে কি নাই 

"

ভগবান, ভগবান, অতীতের অলীক, আত্মীয় ভগবান, অভিব্যাপ্ত আবির্ভাবে আজ আমার স্বতম্র শৃত্যে করো তুমি আবার বিরাজ। শকুনির কুধানিবারণে শস্ত্রপাম কুরুক্ষেত্রে মায়াবাদ ভ'নে, স্চ্যগ্রমেদিনীলোভী যুযুংস্করে ক্ষমিতে শেখাও অপরের অপঘাত। তুলে নাও, আমার রথাবরজ্ব, হে সারখি, তুলে নাও হাতে। স্বার্থের সংঘাতে বিতর্ক, বিচার হানো। মর্মে মর্মে, মজ্জায় মজ্জায় জাগাও অন্তায়, শাঠ্য। হিংস্ৰ অলজ্জায় পুণ্যশ্লোক সগোত্তের তুল্য মূল্য দাও, দাও মোরে। অপ্রকট সততার জোরে আমার অন্তিম যাত্রা, অতিক্রমি স্থমেরুর বাধা, হয় যেন নন্দনে সমাধা, যেখানে প্রতীক্ষারত স্থরস্থন্দরীরা স্থকৃতির পুরস্কারে পাত্রে ঢেলে অমৃত মদিরা,

নীবিবন্ধ খুলে, শুয়ে আছে স্বপ্নাবিষ্ট কল্পতক্ষমূলে॥

কিন্তু যেথা সপিল নিষেধ
স্বপুচ্ছের উপজীব্যে সাধে আত্মবেদ
প্রমিতির বিষর্ক্ষে, অমিতির অচিন্ত্য অভাবে;
অন্তরঙ্গ জনতার নিবিড় সদ্ভাবে
হয়নি বাসোপযোগী অভাবধি যে-নিন্তাপ মক;
পশুপতি বাজায়ে ডমক
মোর গোষ্ঠাপতিদের নাচায়নি যার বিসীমায়;
নিরালম্ব নিরালোকে যেথা
দেব-দ্বিজ-প্রবঞ্চিত ত্রিশক্ষ্ ঝিমায়,
মৌনের মন্ত্রণা শোনে মৃত্যুবিপ্রলক্ষ নচিকেতা;
সেখানে আমার তরে বিছায়ো না অনন্ত শন্নান,
হে ঈশান,
লুপ্তবংশ কুলীনের কল্লিত ঈশান ॥

## es. সমাপ্তি

বর্ষাবিষণ্ণ বেলা কাটালাম উন্মন আবেশে।
জনশৃত্য হৃদয়ের কবাট উদ্ঘাটি,
ন্মরণের চলাচল করিলাম সহজ, সরল।
দৃষ্টিহারা নেত্রপাতে দেখিলাম সন্নত আকাশে
এইমতো আর এক দিবসের ছবি।
অবিশ্রাস্ত বৃষ্টির বিলাপে
ভনিলাম সে-কণ্ঠের স্নেহসন্তাবণ।
আর্গলিত বাতায়নে ঝটকার নির্ম্থ আকোশে
বিচ্ছেদবিধ্বস্ত হিয়া বাথানিলো ক্ষ্ম অক্ষমতা
নির্বিকার, নিরুত্তর, কৃক্ষ বিধাতারে॥

এলো সন্ধ্যা রিক্তবরিষণ:
দিনাস্তের মৃমৃষ্ বৈতিকা
প্রাক্নিবাপণ দীপ্তি প্রজ্ঞানিত করিল সহসা
প্রাণের অস্তিম শক্তিব্যয়ে;
তার পর অস্তরে বাহিরে
অন্ধকার বিস্তারিল শব্পাবরণী॥

মনে হলো আশা নাই
মনে হলো ভাষা নাই পিঞ্জরিত ব্যর্থতা বলার।
মনে হলো
সংকুচিত হয়ে আসে মরণের চক্রবৃাহ যেন।
মনে হলো রন্ধু চারী মৃষিকের মতো
শটিত জ্ঞালকণা কুড়ায়েছি এত কাল ধ'রে
কুপণের ভাগুরে ভাগুরে;
এইবার কুরায়েছে পালা,
ঘাতক যম্বের কারা অবক্রম্ন হলো অবশেষে;
এইবার উত্তোলিত সম্মার্জনীমূলে
পিষ্ট হবে অচিরাৎ অকিঞ্চন উঞ্গুর্ত্তি নম॥

#### ৬০. সংবর্ত

এখন ও বৃষ্টির দিনে মনে পড়ে তাকে প্রাদেশিক শ্রামলিমা ষেই পাংশু দাধারণ্যে ঢাকে, অমনই দে আদে, রেথারিক্ত ভাবচ্ছবি, অবচ্ছিন্ন স্মৃতির উদ্ভাদে ' লাক্ষণিক,—নেত্রদার, কপোলপ্রধান প্রাক্প্রচ্ছদ নটা ষেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘোচে ব্যবধান দৃশ্য ও দ্রষ্টার মধ্যে: ভূলে যাই উত্তরচন্ত্রিশ আমি; উদ্গ্রীব হয়েও ষদি চাই,

তবু গলকম্বলের থর মুকুরের অধিকাংশ জোড়ে; নতোদর লুকায় পায়ের ডগা অধোমুপে কচিং তাকালে; স্থানবিনিময় করে চাঁদিতে কপালে, চুলের প্রলেপ ওড়ে নামমাত্র বাতাদে যখন। বীমাই জীবন বুঝি বটে, কিন্তু ঠিক মাদে মাদে কিন্তির যোগান দিতে গিয়ে বাজারখরচে পড়ে টান। অথচ ডাক্তারে বলে তন্ত্রকয় এ-বয়দে নিভান্ত নিশ্চয়: পুষ্টিকর পথ্য বিনা অতএব গত্যস্তর নেই ; এবং যেকালে আজও রয়েছি বেঁচেই, তথন কী ক'রে মরি, মৌরদের উচ্ছেদ না হোক, অন্তত চৌধুরীদের ভদ্রাসনক্রোক স্বচকে না দেখে: তাতে যদি তুলালেরা নমতা বা কাণ্ডজ্ঞান শেখে॥

রৃষ্টির বিবিক্ত দিনে ভূলি দে-সকলই;
এ-বাড়ির অন্থমিত গলি
মনে হয় অগ্নণীর পদপ্রার্থী পথ,
যার প্রান্তে মৃদ্রিত জগৎ
ফ্রতির প্রতীক্ষা করে।
তথন থাকে না মনে—দিগন্তরে
উচ্ছিষ্ট উল্লের বাটোরারা,
হিংসার প্রমারা,
স্থানিত মারীর বীজ শশুশৃত্য মাঠে;
চ'ড়ে বসে নিহত বা নির্বাসিত স্বৈরীদের পাটে
প্রতিদ্বন্দী সর্বেস্বরা যত; নির্ব্বক
পৃযার একর্ষি নাম, অন্থর্যের পুরাণ ঝলক,

হির্থার পাত্র ঠেলে ফেলে, দেয় মেলে **সন্ধতম অতিপ্ৰজ বন্মীকে বন্মীকে** ; বিমানের বাহ চতুর্দিকে, মাতরিখা পরিভ কবির কণ্ঠখাস। মূল্যহাস সবত সর্বথা আবখ্যিক.—বোঝে না সে-সোজা কথা ত্তধু যার ভূসম্পত্তি আছে; উদয়ান্ত ভেবে মরি,—থেয়ে প'রে নেহাৎ যা বাঁচে নিভয়ে তা খাটাতে পারি না। অথচ প্রত্যহ শুনি চার্চিলের স্বেচ্ছাচার বিনা অসাধ্য সামাজ্যরক্ষা, অব্যর্থ প্রলয়, এবং যে-ব্যক্তিম্বত্ব সভাতার সম্মত আশ্রয়. তারও অব্যাহতি নেই অপঘাত থেকে: একা হিটলারের নিন্দা সাধে আজ বাধে কি বিবেকে গ

কিন্তু তার দিব্য আবির্ভাবে
প্রেতার্ত অভাবে
জাগে যেন প্রজ্ঞাপারমিতার অভয়;
ক্লেদ-মেদ-থেদের আলয়—
জয়ন্ত জান্তব দেহে দেশ-কাল-সংকলিত মল
সংসক্ত থাকে না আর; তন্মাত্রাসম্বল
হয় তন্ত্ আচম্বিতে।
নির্বিকার স্বপ্লের নিভূতে,
বিয়োগান্ত নাটকের উত্যোগী নায়ক, আমি পাতি
যৌবরাজ্য,—ব্যোম্বান, কামান, পদাতি
যৌবরাজ্য, অল নয়; স্থায়, ক্রমা, মিতালি, মনীবা
বার মুখ্য অবলম্ব, জিজীবিষা

সামান্ত লকণ;
খাপদসংকুল নয় যেথানে কানন,
ত্রাক্রম্য নয় গিরিচ্ডা,
পরিক্রতস্থরা
নিদাঘের অফ্রস্ত দিন,
স্বর্ণধারার শম্পশ্রামল পুলিন
উংপিঞ্জর তাকণ্যের লাশ্রময় লীলায় ম্থর,
গন্ধবহদমার্জিত স্বরাট্ অম্বর
দেয় ফিরে
অবরোহী সন্ধ্যার শিশিরে
অন্তপূর্ব মান্ত্যের অভ্যাদিত চিত্তের প্রসাদ;
জয়যুক্ত স্ত্রেদেমান্-বিয়ার সংবাদ॥

হয়তো তখনই উপশয়ী সংবর্তের আড়ালে অশনি লেলিহান করবালে ধার দিতে শুরু করেছিলো। প্রবাদের ধুয়ো ধরেছিলো তংপূৰ্বে অন্তত মুদোলীনি যুদ্ধগামী বর্বরের মতো; এবং উদ্বাস্থ ট্রটস্কি ইতিমধ্যে দেশে দেশাস্তরে ঘুরে মরেছিলো, পুরাকালীন শহরে গলঘণ্ট কুষ্ঠরোগী যত দ্বার সব বন্ধ দেখে ষেমন নির্জনে যেত ভিক্ষাব্যতিরেকে। কিন্ত তার বক্র কেশে অন্তগত সবিতার উত্তরাধিকার. সংহত শরীরে দ্রাক্ষার সিতাংগু কান্তি, নীলাঞ্চন চোথের গভীরে তাচ্ছিল্যের দামিনীবিলাস: গ্যেটে, হেলডার্লিন, রিঙ্কে, টমাস মানের উপক্যাস দেওয়ালের পোপে থোপে, বাথের সনাটা ক্লাভিয়েরে, শতায়ু ওকের পাটা তেজক্রিয় উংকোণ পটলে : বায়ব্য অঞ্চলে রক্ষিত মললদীপ, অনাদি নগরী, মালা জ'পে, কাটায় শর্বরী স্থাবিষ্ট সভ্যতার নিশ্চিস্ত শিয়রে । লেগেছিল হাস্থাকর স্বভাবত দে-সবের পরে ক্টাগার থেকে দেখা স্বস্তিকলাস্থন বালখিল্য নাট্দীদের সমস্বর নামসংকীর্তন মশালের ধুমার্ত আলোকে : বরঞ্চ বৃষ্টির দিনে শুরূ শোকে নির্বাক বিদায় শ্রণীয় স্বস্থ মর্যাদায় ॥

অবশ্য বৃঝেছি আজ এ-সিদ্ধান্ত নিতান্তই মেকি:
কারণ অন্ত্যব্যতিরেকী
সত্য-মিধ্যা, ভালো-মন্দ, সুন্দর-কুংসিত,
এবং সে-নিত্যবিপরীত
দল্দমাদের সঙ্গে তুলনীয় মেরুবিপর্যয়
বিকল্পস্থভাব ক্ষেত্রে। নিঃসংশয়
উপরন্থ এও
বিশামিত্র দস্থারাই ব্যক্তিনামধেয়
যদিচ প্রাক্তের মতে, তবু ব্যষ্টিসংকল্পের ঝোঁকে
প্রাপ্তক্ত দোলকে
কখনও বিলম্ব ঘটে, কদাচিৎ জ্রুতি।
তবে কেন ভোলে প্রতিশ্রুতি ?
বারোটা উত্তীর্ণ, কিন্তু টেলিফোন করে কই লীলা ?
অথচ রক্ষিলা

নয় সে দীপ্তির মতো; অন্তত সে জানে সমাজের ঘুম নেই, শ্রুতি আছে দেওয়ালের কানে ; গোপন স্বযোগ নিতাম্ভ তুৰ্লভ তাই, উপভোগ পরিণামচিন্তায় ব্যাহত। তাহলে কি অসময়ে ফিরেছে প্রমথ নিন্দুকের প্রেরণায় ? এত দিনে সফল নতুবা সে-বাচাল যুবা থার পেশা কৃতীর সম্ভ্রমহানি প ইচ্ছার সামর্থা নেই মানি; তথাপি টাকার আজ্ঞ। প্রলয়েও লঙ্ঘনীয় নয়: বন্ধকীর নিলামে বিক্রয় মারোয়াড়ীদের গ্রাসে তুলে দেয় বাঙালীর দায়। স্থতরাং যে মাঝারিবয়দীকে চায়, সে নিশ্চয় প্রকৃতিভিগারী, নচেং বিকারী॥

বৃথা স্বপ্ন ; সংকল্প অক্ষম ;
মতিভ্রম
বৃষ্টির বিবিক্ত দিনে অসংলগ্ন স্থৃতির সংগ্রহে
কিংবা শুধু মৌথিক বিদ্যোহে
নিঃসঙ্গ জরার আতি ভোলার প্রয়াস ।
কিন্তু মানবেতিহাসে মাঝে মাঝে আসে মলমাস,
কর্মচ্যত পৃথিবী ষথন
উন্মার্গ ঘুমের ঘোরে, নাক্ষত্রিক সহযাত্রীগণ
সে-অপচারীকে ভূলে ছোটে লোকাতীতে ;
নির্বাণ নিশীথে
কারাক্ষম আয়ুর মিয়াদ,
রোমন্থ বিস্বাদ,

বিষায়িত ভবিষ্কোর ধ্যান, অভিজ্ঞান শকুন্তের স্পর্শকলুষিত। প্রমাবিরহিত অন্ধ বিশাসের বশে তথন মান্ত্য খোঁজে ফের অশক্ত বা অসম্পুক্ত অধিদৈবতের পুরাতন পদপ্রাম্ভে সংগতি বা পৈতৃক অমিয়, কাৰ্যত যদিও ঐকান্থিক শৃক্ত তাকে করে বিশ্বস্তর ; কারণ তথন বায়ু অনিলে মেশে না, অবস্থর ভস্মান্ত হয় না, অন্তব্যবসায়ী ক্রতু বোঝে সন্থাপেও ব্যাপ্ত ব্রহ্মাণ্ডের বীতাগ্নি বেপথ। অন্তহিত আজ অন্তৰ্যামী: রুশের রহস্তে লুপ্ত লেনিনের মামি, হাতুড়িনিশিষ্ট টুটিঙ্কি, হিটলারের স্থহদ স্টালিন, মৃত স্পেন, মিয়মাণ চীন, কবন্ধ ফরাদীদেশ। সে এখন ও বেঁচে আছে কি না, তা স্থন্ধ জানি না॥

# মণীশ ঘটক

#### ৬১. পরমা

আর কেহ বৃঝিবে না ; তোমাতে আমাতে এ বোঝাপড়ার পালা সাঙ্গ ক'রে যাবো আজ রাতে অস্তরঙ্গ আলাপনে। রাত্রির অঞ্চল সঞ্চালনে শাস্ততর, স্মিশ্বতর হ'য়ে এলো বায়ু, তৃতীয়ার চক্রের প্রমায় হোলো শেষ। মেঘলোক হ'য়ে পার ঘনিষ্ঠ আঞ্চেয রচে পরম আত্মীয় অন্ধকার।

হলা পিয় সহি,

জান্তব জিগীযা বক্ষে অতীতের সে নিষাদ নহি আনি নহি

একদা যে আদক্ষের ক্রুর আক্রমণ

সবিদ্রূপে উপেক্ষিয়া কুমারীর আত্মরক্ষা-পণ

বধির বাদব-হস্তচ্যত বক্সম

তোমারে করিলো চূর্ণ, আমারি নির্মম

স্বার্থ-পরমার্থ-দ্বন্দ্বে আজি নির্বাপিত

সে অনল, স্বতিভন্মস্ত্রূপে সমাহিত।

অনলদ কাল-আবর্তনে

মহীক্রহ হয়েছে অক্সার। হয়তো পরম কোনো ক্ষণে

অক্সারে ফুটিবে হীরা। সে-প্রসক্ষ আজি অবাস্তর।

পূর্ণলোহু ষৌবনের মধ্যাক্তে ভাস্কর
সেদিন জলিতেছিলো এ দেহ-অম্বরে।
দিকে দিগস্তরে
সমীর শ্বনিতেছিলো অগ্নিবর্ষী শ্বাস।
চক্ষে ভরি' ত্রাস,
তৃমি কেন বাঁপ দিলে সে ধ্বংস-উৎসবে ?
যৌবন গৌরবে
বন্ধনশাসনমূক্ত তুক শুনদ্বর
সহসা উদ্বেল হোলো শুল বক্ষময়।
শিহরিলো প্রবাল অধ্বর
কেন্দ্রীভূত কামনার চুম্বক বিধারে থরথর।
অজ্ঞাত শ্বায়
অপাকে অনক্ষতীর মৃত্র্মূক্ত থমকিলো হায়!

আশ্রম-আশ্রম ত্যজি আজন্ম তাপদী করম্বতা নিষ্কল্বা কুরঙ্গীর নৃত্যরঞ্চে হ'লে আবিভূতি।। নিষ্কলণ কিরাতের পক্ষ সংস্পর্শে আচম্বিত মদাগ্রতা,—হারালে সম্বিং।

হায় সথি হায়,
তুমি ত জানিলে নাকো সেই মৃগয়ায়
এক অত্মে হত হোলো মৃগী ও নিষাদ।
আদিরিপু উন্মোচিলো প্লাবনের বাঁধ,
সেই পথ দিয়া
প্রেম এলো বক্তাসম তুকুল প্লাবিয়া
ফগম্ভীর সমারোহে।
অনাদ্যন্ত আজো তাহা বহে
তুর্বার প্রবাহে তুলি উন্মন্ত কল্লোল,
আমার নিথিল তারই উল্লাসে আজিও উত্রোল

## অমিয় চক্রবতী

(জ. ১৯০

### ৬২. সংগতি

মেলাবেন তিনি ঝোড়ো হাওয়া আর
পোড়ো বাড়িটার

ক ভাঙা দরজাটা।

মেলাবেন।
পাগল ঝাপটে দেবে না গায়েতে কাঁটা।
আকালে আগুনে হুফায় মাঠ ফাটা
মারী-কুকুরের জিভ দিয়ে থেত চাটা,—
বক্তার জল, তব্ ঝরে জল,
প্রলয় কাঁদনে ভাদে ধরাতল—
মেলাবেন।

তোমার আমার নানা সংগ্রাম, দেশের দশের সাধনা, স্থনাম, ক্ষ্ধা ও ক্ষ্ধার ষত পরিণাম
মেলাবেন।

জীবন, জীবন-মোহ, ভাগাহারা বুকে স্বপ্নের বিজ্ঞোহ—

মেলাবেন, তিনি মেলাবেন।

তুপুর ছায়ায় ঢাকা, সঙ্গীহারানো পাগি উড়ায়েছে পাথা, পাথায় কেন যে নানা রঙ তার আঁকা। প্রাণ নেই, তবু জীবনেতে বেঁচে থাকা

---মেলাবেন।

তোমার স্বষ্টি, আমার স্বষ্টি, তাঁর স্বষ্টির মাঝে যত কিছু হুর, যা-কিছু বেহুর বাজে

মেলাবেন।

মোটর গাড়ির চাকায় ওড়ায় ধুলো,

যারা স'রে যায় তারা শুধু—লোকগুলো ;

কঠিন, কাতর, উদ্ধত, অসহায়, যারা পার, যারা সবই থেকে নাহি পায়,

কেন কিছু আছে বোঝানো, বোঝা না যায়—

भ्यादिन।

দেবতা তবুও ধরেছে মলিন ঝাটা,
স্পর্শ বাঁচায়ে পুণ্যের পথে হাঁটা,
সমাজধর্মে আছি বর্মেতে আঁটা,
ঝোড়ো হাওয়া আর ঐ পোড়ো দরজাটা

মেলাবেন, তিনি মেলাবেন ॥

# ৬৩. বৃষ্টি

অন্ধকার মধ্যদিনে বৃষ্টি ঝরে মনের মাটিতে ॥
বৃষ্টি ঝরে রুক্ষ মাঠে, দিগস্থপিয়াসী মাঠে, স্তব্ধ মাঠে,
মরুময় দীর্ঘ তিয়াধার মাঠে, ঝরে বনতলে,
ঘনগ্রামাঞ্চিত মাটির গভীর গৃঢ় প্রাণে
শিরায় শিরায় স্থানে, বৃষ্টি ঝরে মনের মাটিতে।
পানের থেতের কাঁচা মাটি, গ্রামের বুকের কাঁচা বাটে,
বৃষ্টি পড়ে মধ্যদিনে অবিরল ব্ধাধারাজলে॥

যাই ভিজে ঘাদে ঘাদে বাগানের নিবিড় পল্লবে স্তম্ভিত দিঘির জলে, তরে স্তরে, আকাশে মাটিতে॥

অন্ধকার বর্গাদিনে রুষ্টি ঝরে জলের নির্মারে
গতির অসংখ্য বেগে, অবিশ্রান্ত জাগ্রত সঞ্চারে, স্বপ্পবেগে
সঞ্চলিত মেঘে, মার্চে, কম্পিত মাটির অন্ধ্রপ্রাণে।
গোক্রয়া পাথরে জল পড়ে, অরণ্য তরঙ্গশীর্বে, মার্চে
ফিরে নামে মর্মজল সমুদ্রে মাটিতে।
বৃষ্টি ঝরে॥

মেঘে মাঠে শুভকণে ঐকাধারে

বিহাতে আগুনে ঘূর্ণাঝড়ে

স্জনের অন্ধকারে বৃষ্টি নামে বর্ধাজলধারে॥

রচিত বৃষ্টির পারে, রৌক্র মাটি, রুদ্র দিন, দ্র, উদাদীন মাঠে মাঠে আকাশেতে লগ্নহীন স্থর॥

## ৪. বড়োবাবুর কাছে নিবেদন

তালিকা প্রস্তুত :
কী কী কেড়ে নিতে পারবে না—
হই না নির্বাসিত কেরানি।
বাস্তুতিটে পৃথিবীটার সাধারণ অন্তিত্ব।
যার এক খণ্ড এই ক্ষুদ্র চাকরেব্র আমিত্ব।
যতদিন বাঁচি, ভোরের আকাশে চোখ জাগানো,
হাওয়া উঠলে হাওয়া মুখে লাগানো।
কুয়োর ঠাণ্ডা জল, গানের কান, বইয়ের দৃষ্টি
গ্রামের তৃপুরে বৃষ্টি।
আপন জনকে ভালোবাসা,
বাংলার শ্বতিদীর্শ বাড়ি-ফেরার আশা।

তাড়াও সংগার, রাখলাম
বুকে ঢাকলাম
জন্ম জন্মান্তরের তুপ্তি যার যোগ প্রাচীন গাছের ছায়ায়
তুলগী-মগুপে, নদীর পোড়ো দেউলে, আপন ভাষার কণ্ঠের মায়ার।
থর্ডক্লাশের ট্রেনে যেতে জানলায় চাওয়া,
ধানের মাড়াই, কলা গাছ, কুকুর, থিড়কি-পথ ঘাসে ছাওয়া।
মেঘ করেছে, ত্-পাশে ডোবা, সবুজ পানার ডোবা,
ফলরফুল কচ্রিপানার শন্ধিত শোভা,
গন্ধার ভরা জল; ছোটো নদী; গাঁয়ের নিমছায়াতীর—
হায়, এও তো ফেরা-ট্রেনের কথা।

শত শতান্দীর তক্ষ বনশ্রী নির্জন মনশ্রী: তোমায় শোন।ই, উপস্থিত ফর্দে আরো আছেদূর-সংসারে এল কাছে
বাঁচবার সার্থকতা॥

#### ৬৫. চেত্তন স্থাকর

সোনা বানাই। সাঁকোর বা পাশে গয়না কাচের বাক্সে, জানালায় দ্রষ্টব্য ; জানলার উপর মহনা রেগে হঠে তোমাদের ভিড়ে—ছোলা থাও, বলো "রাধে রাধে" "কেষ্ট কেষ্ট"—গলতে বাধে

গলিতে, তোমাদের অতীব নোংরা গলিতে, সোনার স্থন্দর, রুপোর রূপকার, এই নর্দমার দোকান দেহলিতে ধ্যান বানাই। এই আমার উত্তর। ডেন, ধুলো, মাছি, মশা, ঘেয়ো কুত্তোর

আড়ং বেঁধে আছ, বাঁচো ( কিমাশ্চর্য বাঁচা ) এবং যমের রুপায়, মরা ;
অমৃতস্ম অপম পুত্র, বন্দী স্টাংশেতে গলির ঘরে ইত্র-ভরা ;
নেই রাগ।—অবশ্য। আছে আনন্দে। পাও ভেজাল ঘিয়ের জিলিপি,
শিশু কাদায়, ধৌয়ার সংসার, খুলে ওয়ুধের ছিপি

মা-বোনকে থাওয়া ৩— দয়ার ডাক্তার অন্তিম লাগলে, তংপুবাবধি রান্নার পাকে ক'ষে ঘোরাও; নিজে ভাগলে, শক্ত সিনেমার সীটে, ইতর প্রাণের গিণ্টি মুখ-ভরা পান, দুখ্য হলিউড, মোক্ষের পিল্টি

ভোলায় শিক্কার, সন্ধেটা কার্টে; তবু রাত্রে জ্বেগে ভাবো ভাবোই কিছু একটা হয়তো হবে, বুঝি বা কোণায় যাবো, যাবোই— কোথাও যাবে না, গলিতেই থাকবে। বড়ো রান্ডায় যাদের বাসা হাঁ ক'রে দেখবে তাদের মোটর, পনেরোটা বেড়াল, সথের চাকর— থাকবে থাসা, কেউ ভোবে না তাদের ঘোড়-দোড়, মদ-পাশা ; দারোয়ানের লাঠি বাঁচাবে তাদের লুঠ-ভরা সিন্দুক ; একটু ঈর্ষা করবে, দীর্ঘথাস তরু তাদের চাট্রে মাটি,

চাকরির রান্ডায়। তোমরা ধার্মিক, রুম্থের জীব, বিদ্রোহ করে। না, অদৃষ্ট মানো,

পরজন্মের পথ পাও গলিতেই : আহ। গদ্গদ্ মাছ্লি, তাগা, মৃতি, বুকে টানো ;

গুরুর দর্শন, কর্তার বাক্য, দলীয় ভক্তির অদ্ভূত দৈবে মরলে যাও স্বর্গে—জীবনকে বানাও নরক—বিশুদ্ধ আর্থামি সইবে বিদেশীর শাসন : যতক্ষণ আছে জাত, অধিকারী-তত্ত্ব, ফ্লেচ্ছকে ঘ্বণা, ভয় কী দেশের ? বাহিরের পরাজয় হবেই তো, (ভিতরে জীবন্মুক্ত ) কলিযুগ কিনা।

তাল তাল সোনা, উত্তম উত্তর; ছুঁড়ে তো নারা যায় না ? গলিয়ে গলিতে মেশাই রোদ্দুরে, দাঁড়ের ময়নাকে দিই বায়না গান শোনায় বনের; চোথে আছে, আমার চালসের চোথেও, গাঁয়ে গঞ্চার উপর

শুভ্র ধাপ, তেঁতুলগাছের ঝিলমিল, প্রাণের ছাঁদ মেলাই রুপোর

চক্রহারে, দোলাই কানের হলে, আমার উত্তর মণিতে বাঁবি ; জেলে দিতে পারিনে গলিকে ( এবং তোমাদের ), নই নৈতিক পণ্টন, সভার বক্তা ইত্যাদি।

শুধু জানি আগুন, আগুনের কাজ, স্ষ্টির আগুন, লাগলে প্রাণে তীব্র হানে বেদনা জাগবার, আর্টের আগুন, মরীয়াকে টানে।

গবিত আধব্ড়োর উদ্ধত এই গয়না।
ভিড়ে কাচ ভেঙো না;—বুলি, বুলি, রাম রাম, বলো ময়না
বলো ফার্নি, আরবি, ধার্মিক গজল—ফিরে গলির গর্তে
সোনার মার নাও সঙ্গে—পারো তো কিছু কিনো—থাক, চাইনে
থদ্দের ধরতে॥

## ৬৬. পি পড়ে

আহা পিঁপড়ে ছোটো পিঁপড়ে ঘুরুক দেখুক থাকুক কেমন যেন চেনা লাগে ব্যস্ত মধুর চলা— স্তব্ধ শুধু চলায় কথা বলা— আলোয় গন্ধে ছুঁয়ে তার ঐ ভূবন ভ'রে রাথুক, আহা পিঁপড়ে ছোটো পিঁপড়ে ধুলোর রেণু মাথুক॥

ভয় করে তাই আজ সরিয়ে দিতে
কাউকে, ওকে চাইনে হৃ:থ নিতে।
কে জানে প্রাণ আনলো কেন ওর পরিচয় কিছু,
গাছের তলায় হাওয়ার ভোরে কোথায় চলে নিচুআহা পিঁপড়ে ছোটো পিঁপড়ে সেই অতলে ডাকুক।
মাটির বুকে যারাই আছি এই হু-দিনের ঘরে
ভার শ্বরণে স্বাইকে আজ ঘিরেছে আদরে॥

## ৬৭. রাত্রিযাপন

বুকে প্রাণটা এমনিই রইলো, জানো ভাই, ঘরে দাঁড়িয়ে মন বললে শুধু, ষাই

—যাই।

প্রকাণ্ড তামার চাঁদ রাত্রে
গ'লে হ'ল সোনা। সোনার পাত্রে
পরে আভার ছড়ালো অন্তর্লীন রোদ্ধুর।
নৌকো দূরে গেলো বেয়ে সেই নীল অভ্রের সমৃদ্ধুর।
দেদিন রাত্রে যখন আমার কুমু বোনকে হারাই

আর, অজ্ঞান মুহুর্তগুলো, তারায় মিলিয়ে রইল স্বচ্ছধারায়। জেগে-থাকা চোথে,
মাটিগাছমাঠের জমা-ঠাণ্ডা দৃশ্য পলকে পলকে
বদ্লালো একটু বর্ণ ; তবু বর্ণহীন
একটু আলো ছিলো, ক্ষীণ, খুব ক্ষীণ।
আলোর সক্ষ প্রাণ অণুতে অণুতে কী হচ্ছিলো। কালোর মধ্যে
দিয়ে উদয়।

## অগ্র কিছু নয়।

ভিরোহিত চন্দ্রবর্ণ আকাশে উষা

এলো আবার দিন, প্রাচীন সোনার বেশভ্যা।

ঘরের দেয়ালগুলো ফুটলো রাঙা আঁচড়ে।

তার পর ? মেঘের ন্তরে ন্তরে

রোজকার বিষধ স্থানর সকাল এলো ভ'রে।

তথন দরজায় দেথলেম দাঁড়িয়ে—হঠাং—আছি সবাই, জানো ভাই, —আর সবাই।

> বুকের হাড়ে শক্ত কালা নেই, কেবল, কী জানি হয়তো এমনিই মনে-করা, যাই, একবার যাই। রইলাম তবু। শক্ত ধরা॥

# ৬৮. বৃষ্টি

কেঁদেও পাবে না তাকে বর্ষার অজম জলধারে।

ফান্ধন বিকেলে বৃষ্টি নামে। শহরের পথে ক্রত অন্ধকার। লুটোয় পাথরে জল, হাওয়া তমস্বিনী; আকাশে বিত্যুৎজ্ঞলা বশা হানে ইক্রমেঘ; কালো দিন গলির রান্ডায়। কেঁদেও পাবে না তাকে অজম্র বর্ধার জ্লধারে।

নিবিষ্ট ক্রান্তির স্বর ঝরঝর বৃকে
অবারিত।
চকিত গলির প্রান্তে লাল আভা ত্রস্ত দি তুরে
পরায় মুহূর্ত টিপ,
নিভে যায় চোথে
কম্পিত নগরশীর্ষে বাড়ির জটিল বোবা রেখা।
বিরামন্তন্তিত লগ্ন ভেঙে
আবার ঘনায় জল।
বলে নাম, বলে নাম, অবিশ্রাম ঘূরে ঘূরে হাওয়া
খুঁজেও পাবে না যাকে বর্ষার অজন্র জলধারে।

আদিম বহণ জল, হাওয়া, পৃথিবীর।
মত্ত দিন, মৃথ্য ক্ষণ, প্রথম বংকার
অবিরহ,
সেই স্প্রফিণ
স্রোভঃম্বনা
মৃত্তিকার সত্তা শৃতিহীনা
প্রশন্ত প্রাচীন নামে নিবিড় সন্ধ্যায়,
এক আর্দ্র চৈতত্তের স্তব্ধ তটে।
ভেসে মৃছে ধুয়ে ঢাকা স্প্রীর আকাশে দৃষ্টিলোক।
কী বিহরল মাটি, পাছ, দাঁড়ানো মান্ত্য দরজায়
গুহার আধারে চিত্র, ঝড়ে উতরোল
বাবে-বারে পাওয়া, হাওয়া, হারানো নিরম্ভ কিরে কিরেঘনমেঘলীন
কেদেও পাবে না যাকে বর্যার অজ্ঞ্র জ্লধারে॥

## ৬৯. সাবেকি

গেল

শুরুচরণ কামার, দোকানটা তার মামার, হাতুড়ি আর হাপর ধারের ( জানা ছিলো আমার ) দেহটা নিজস্ব।

রাম নাম সত্ হ্যায় গোর বদাকের প'ড়ে রইলো ভরম্ভ থেত খামার। রাম নাম সত্ হ্যায়॥

ত্ব-চার পিপে জমিয়ে নক্স হঠাং ভোরে হ'লো অদৃশ্র-ধরনটা তার থ্যাপারই— হরেক্ষ্ণ ব্যাপারি।

রাম নাম সত্ হাায়

ছাই মেথে চোথ শৃন্থে থুয়ে, পেরেকের খাট তাতে শুয়ে পলাতক সেই বিধুর স্বামী আব্যা অপার্থিবের গামা।

রাম নাম সত্ হায়

রান্না রেবি কান্না কেঁদে সকলের প্রাণ প্রাণে বেঁধে দিদি ঠাককন গেলেন চ'লে— থিড়কি ছয়োর শৃত্যে থোলে।

রাম নাম সত্ হায়

আমরা কাজে রই নিযুক্ত কেউ কেরানি কেউ অভুক্ত, লাঙল চালাই, কলম ঠেলি, যথন তথন শুনে ফেলি

রাম নাম সত্ হাায়

ভনবো না আর ধখন কানে বাজবে তবু এই এখানে রাম নাম সত হাায়॥

### ৭০. চিরদিন

আমি ষেন বলি, আর তুমি ষেন শোনো
দ্বীবনে জীবনে তার শেষ নেই কোনো।
দিনের কাহিনী কত, রাত চন্দ্রাবলী
মেঘ হয়, আলো হয়, কথা যাই বলি।
ঘাস ফোটে, ধান ওঠে, তারা জলে রাতে,
গ্রাম থেকে পাড়ি ভাঙে নদীর আঘাতে।
হুংথের আবর্তে নৌকো ডোবে, ঝড় নামে,
ন্তন প্রাণের বার্তা জাগে গ্রামে গ্রামে—
নীলাস্ত আকাশে শেষ পাইনি কথনো
আমি ষেন বলি, আর, তুমি ষেন শোনো।

তুমি যেন বলো, আর আমি যেন শুনি
প্রহরে যায় কল্পজাল বুনি।
কুমুদকহলার ভাগে থৈ থৈ জলে
কোপা মাঠ ফেটে যায় মারীর অনলে।
আঙিনায় শিশু খেলে, ফুলে ধরে মৌ,
তুলসীতলায় দীপ জালে মেজো বৌ।
সানাই বাজানো রাতে হঠাৎ জনতা
বিয়ে ভেঙে মালা ছিঁড়ে ছড়ায় মন্তভা।
মানুষের প্রাণে তবু অনস্ত ফাস্কুনী—
তুমি যেন বলো আর আমি যেন শুনি॥

### ৭১. বিনিময়

তার বদলে পেলে—

সমস্ত ঐ স্তব্ধ পুকুর নীল বাঁধানো স্বচ্ছ মুকুর আলোয় ভরা জল— ফুলে নোয়ানো ছায়া ডালটা বেগনি মেঘের ওড়া পালটা ভরলো হৃদয়তল— একলা বুকে সবই মেলে॥

তার কালে পেলে---

শাদা ভাবনা কিছুই-না-এর থোলা রাস্তা ধুলো পায়ের কাল্লা-হারা হাওয়া— চেনাকঠে ডাকলো দ্বে সব হারানো এই হুপুরে ফিরে কেউ-না-চাওয়া। এও কি রেপে গেলে॥

## ৭২. বৈদান্তিক

প্রকাণ্ড বন প্রকাণ্ড গাছ,—
বেরিয়ে এলেই নেই।
ভিতরে কত লক্ষ কথা, প:তা পাতায়, শাখা শাখায়
সবৃজ অন্ধকার;
জোনাকি কীট, পাথি পালক, পোঁচার চোখ, বটের ঝুরি,
ভিতরে কত আরো গভীরে জন্ক চলে, হলদে পথ,
তীব্র ঝরে জ্যোৎস্না-হিম বৃক-চিরিয়ে,
কী প্রকাণ্ড মেঘের ঝড় বৃষ্টি সেই আরণ্যক—
বেরিয়ে এলেই নেই।
ভিতরে কত মিষ্টি ফল, তীক্ষ খাদ ফ্লের তীর,
ইচ্ছে ভরা বুনো আঙুর, জামের শাঁস,
ভিতরে কত ক্রতের ভয়, কথনো বেলা সময়হীন—
বেরিয়ে এলেই নেই।

চক্রবাল চোথে রেখেই বাহিরে চাই, গাঁয়ের ধোঁয়া একটু রেখা সন্ধ্যা হ'লে, অনাসক্ত নদীর জলে সিক্ত মাটি বিনা চাষের বুনো ধানের গুচ্ছে রয়, এখানে সবই বিরলতার। বুকের মধ্যে বাড়ি যাবার খুঁজে পাবার এখনো কোনো চিহ্ন নেই : দৃষ্টি আছে ॥

# ৭৩. ১৬০৪ য়ুনিভার্সিটি ড্রাইভ

পরে পরে নয়, একসঙ্গে। ঝিরিঝিরি

চুলে ছোঁয় বস্ত হাওয়া, কানে ঝাউগাছ শিরিশিরি,

কণির স্থরভি, টোটে মাখনের স্বাদ মধু-মেশা,
ভোর সাড়ে-সাতটার গোলাপি আলোর ঠান্তা নেশা—
ম্ছুর্তের এই মৃতিবহ

শরীরী চৈতন্তে বাঁগা আমার সংগ্রহ
ওিচ-কলোনের গন্ধমাথা,
বন্ধু, তোমায় আজ নীলান্তে পাঠাই দ্র পাথা।
ঝগ্ ঝগ্ ট্রেন শব্দ, স্টেশনের স্তন্ধ রোদ,
কাল রাত্রে স্বপ্নে দেখা ডোবা বোধ,
পৌছন তবুও ফিরে-চাওয়া;
ক্লাণে পড়ানোর ঘন্টা ঐ বাজে, ব্যস্ত হাওয়া।
লরেন্সে আমার বাড়ি, সোনার গমের কিনারায়
বিদায়-সিউভিতে তার এ লগ্ন দাঁডায়—

( ঠিকানা এখনো সেই : মোলো শৃষ্ঠ-চার )

কলোনের শ্বৃতি গাঁথা নাও উপহার॥

### ৭৪. ওক্লাহোমা

সাক্ষাৎ সন্ধান এই পেয়েছো কি ও টে ২৫-শে ?
বিকেলের উইলো বনে বেড আারো টেনের হুইসিল
শব্দেশ ছু চে গাঁথে দ্র শ্ন্তে জ্রুত খোঁয়া নীল ;
মাকিন ডাঙার বুকে ঝোড়ো অবসান গেল মিশে॥
অবসান গেল মিশে॥

মাথা নাড়ে "জানি" "জানি" ক্যাথলিক গির্জা চূড়া স্থির, প্রোনো রোদ্ধরে ভ্ডা কাকের কাকলি পাথা ভিড়; অন্তমনস্ক মন্ত শহরে হঠাৎ কুয়াশায় ইস্পাতী রেলের ধারে হুছ শীত হাওয়া ট'লে যায়॥ শীত হাওয়া ট'লে যায়॥

কংপিণ্ডে রক্তের ধ্বনি যেখানে মনের শিরা ছিঁড়ে

যাত্রী চ'লে গেল পথে কোটি ওক্লাহোমা পারে লীন,

রক্ত ক্রশে বিদ্ধ ক্ষণে গির্জে জলে রাঙা সে তিমিরে—

বিচ্ছেদের কল্লান্তরে প্রশ্ন ফিরে আসে চিরদিন॥

ফিরে আসে চিরদিন॥

#### ৭৫. এপারে

দেখলাম ত্-চক্ষ্ ভ'রে, হে প্রভূ ঈশ্বমহাশয় চৈতত্তে প্রসন্ন স্থ,

গচিত রাত্রির দেয়া গান রেডিয়ো নক্ষত্রে বাজলো এই দেহে ঝিমঝিম দ্রে শিরায় জড়ানো নহবং।

ইন্দ্রিয়ের চূর্ণ স্থরে জেগেছে সংদার প্রান্তে আদিম গায়ত্রীমন্ত্রময় ভুর্ভুবং স্থঃ। হোক না স্বেচ্ছায় বন্দী প্ৰাণ হঠাৎ মৃক্তি দে পেল।

( কিছু বন্দীদশা ইচ্ছাতীত,

দে-তর্কে নামবো না আজ।)

মহাশয়, পার্থিবের দেশে

শীকার্য, অনেক হ'লো: সভ্যতা যতই পাপ কাজে যুদ্ধে হানে জ্যোতির্ক্, রক্তবহা যম্বণা সমাজে গঙ্গোত্রীর ধারা নেমে বার-বার অলক্ষ্য রঙ্গিত ধুয়ে মুছে দিয়ে গেলো মূহুর্তে অক্ষয় লোকালয় কোটি মৃত্যু কালা ছোঁয়া সমুদ্রের নীল নিরুদ্দেশে।

শুধু আজ্ঞা দাও, যেন বৃঝি

আয়ুকাব্য মহাময়
অধ্যায়ে-অধ্যায়ে খোলা অভাব্যের এই পরিচয়
গ্রন্থিবাধা তারি মধ্যে এসে আমি জন্মমৃত্যুপারে
আজো কোন খুঁজি বাদা,

এদিকে পঞ্চাশ হ'লো, দিন এ যাত্রা সন্ধ্যায় ক্রমে সন্ধিক্ষণে হ'য়ে আসে ক্ষীণ পালা-বদলের বেলা,

মেলাবে কি যোগ অন্ধকারে সৌরধুলো তৈরি দেহ রাপি যবে, ঘরে-ফেরা বাঁশি— বহু পথ এমেছি তো বস্টনে বাঙালি দূরবাসী॥

### ৭৬. রাত্রি

অতন্ত্রিলা, ঘুমোওনি জানি ভাই চুপিচুপি গাঢ় রাত্তে শুয়ে বলি, শোনো, সৌরতারা ছাওয়া এই বিছানায়

স্ক্রজাল রাত্রির মণারি—
কত দীর্ঘ হু-জনার গেলো সারাদিন,
আলাদা নিখাসে—
এতক্ষণে ছায়া-ছায়া পাশে ছুঁই
কী আশ্চর্য হু-জনে হু-জনা—
অতক্রিলা,
হঠাং কথন শুল্র বিছানায় পড়ে জ্যোংস্না,
দেখি তুমি নেই ॥

### ৭৭. ইতিহাস

নেবুরঙা শার্টপরা একটি মাহুষ এসেছিলো ঢালু মাটি মস্ত গাছ পেরিয়ে, নদীর ধার দিয়ে ঘোডা চ'ডে:

কী মনে লাগলো তার, ফিরে গিয়ে
নির্জন চড়াইয়ে এলো আরো ত্-জনার সঙ্গে, ব'সে
গাছতলে থানিকক্ষণ তিনজন ( স্ত্রী আর গাঁয়ের খ্ড়ো হবে )
থলি খুলে রুটি সব্জি থেলো, ঘোড়া দাঁড়ালো গা ঘ'ষে
তারপরে গলা তুলে ডেকে উঠলো চি হি-চি হ রবে।
ঠুকঠাক দিনে-দিনে কাঠ কাটা, বাড়ি তোলা, ভালোবেসেছিলো

ওরা এই জায়গা। আজ দেখানে একটি খুদে পাড়া ডাগ-স্টোর, বিয়র্-হল্; মন্ত গাছ আজও খাড়া: খুড়োর হদিশ নেই, শাদা অক্ষরে লেখা সিমেট্রিতে একটা পাথরে জল-মোছা কার নাম, সেই স্থীর,— তারই সঙ্গে পুরুষের, বাইশ বছর পরে মারা যায়; এক ছেলে নেভাডায়, অন্য ক্যারিবিয়ানের তীর কোন-এক দ্বীপের শহরে থাকে। খটখট শব্দ ওটা কাঠবেড়ালির।

5

পোল্ ( ইতালিয়ানের সংখ্যা পাঁচ ) ভাঙা ইং ছেতে
তর্ক করে একত্র তিনজনে, ওরাই এখানে বেশি সংখ্যায় ;
উক্তেনের ত্বংসরে যুদ্ধের আগেই সিধে বিশ্টিমোরে
তারপরে ঘুরে-ঘুরে এলো সাতজন । চিনি-দানি থেকে
ত্-চামচে চিনি নিয়ে কফি খায় রোগা যুবা, রেন্ডরায়
দেয়াল-কাগজ হলদে, পেরেকের বহু দাগ, ডেকে
ওঠে সিমেন্ট ( না সোডিয়াম ) কারখানা সাইরেন জোরে
কাঁপিয়ে উপত্যকা— গ্রামের প্রধান নির্ভর ঐ ফ্যাক্টরি ; গোরে
ঠাণ্ডা ত্পরে চিল,

খড় উঠে ঠেকে রকে, উচ্ জুতে। প'রে
মেরুন-রঙের জামা ঐ যে মেয়েটি যায়, মৃথে স্থুও নেই,
কী করবে, জজিয়া থেকে বোন সে লিখেছে চ'লে যাবে
স্বামী-ছেলে ঘরে ফেলে—স্বামী একটু বেশি মদ গায়—পাবে
হলিউডে কোন চাকরি তা-ই মনে ক'রে; ভাবে ফেই
এর চোথে জল আগে।

তৃটো মস্ত কুকুরের ঘেউঘেউ ভাকা গেটে জেল এর মতন বাড়ি, থাকে কারথানা-প্রভু শ্বিথ্, ফেটে ডলার কুবের শ্রেষ্ঠ, কারথানা নানা থানে, কথা বলতে অন্ত দৃষ্টি চোথে ঘোরে,

টাক-মাথা, আপিদের যম, গ্রামের কিছুতে নেই, শিকাগোতে গাড়ি নিজেই হাঁকিয়ে যায়, কিছুদিন থেকে ঘন-ঘন টাকে ভ'রে কী-সব জিনিস সব পাঠায় কোথায়। সন্ধ্যার ধুলোয় তাড়াতাড়ি আজ বেলা নামলো রাঙা ব্যাপ্ত লাল,

"আনা,

ঘড়িতে দিয়েছো দম ?" ঘড়িটা আদলে মৃত, ভূলেছে দময়, নানা ধুকধুক পেরিয়ে আজকে, মধ্যে-মধ্যে তবু চলে। খাটে শুয়ে আনার দিদিমা বারো বছর ঐ গির্জের পাশের ঘরে; আনার বয়স দশ, নেই সীমা উৎসাহ থিশির তার, মোটা নীল ফিতে চুলে বাঁধা, লাল গাল, বাপের দোকানে সারাদিন কাজ করে, ভাই তার প্রতাহ সকাল সাতটার সাইকেল চ'ড়ে চ'লে যায়, পাঁচ মাইল দ্রে বালি-পথে ফিলিং ফেঁশনে, খবর এনেছে কাল নতুন প্রকাণ্ড বাঁধ হবে এই দিকে, সিসি-আইসিস ফুটো নদী বেঁধে। দ্রে কোন জায়গায় তবে

ইট বাঁধা বহু গ্রাম একত্র শহরে গেঁথে, কোনোমতে থাকবে বহুলোক। এই গ্রাম ভাহ'লে উঠে যাবে॥

# জদীম উদ্দীন

( তারিখ জানাননি )

## ৭৮. রাখালী

( অংশ )

এই গাঁয়েতে একটি মেয়ে চুলগুলি তার কালো কালো,
মাঝে সোনার মুণটি হাসে আঁধারেতে চাঁদের আলো।
রান্তে ব'সে, জল আনিতে, সকল কাজেই হাসি যে তার,
এই নিয়ে সে অনেক বারই মায়ের কাছে থেয়েছে মার।
সান্ করিয়া ভিজে চুলে কাঁথে ভরা ঘড়ার ভারে,
ম্থের হাসি দিগুণ ছোটে কোনো মতেই থামতে নারে।
এই মেয়েটি এমনি ছিল যাহার সাথেই হ'ত দেখা
তাহার ম্থেই এক নিমেষে ছড়িয়ে যেত হাসির রেখা।
মা বলিত, বড়ু রে তুই মিছিমিছি হাসিস বড়,
এ শুনেও সারা গা তার হাসির চোটে নড় নড়!
ম্থ্থানি তার কাঁচা কাঁচা, না সে সোনার, না সে আবির,
না সে করণ সাঁঝের গাঙে আধো আলো রঙিন রবির।

কেমন ষেন গাল ছ'থানি মাঝে রাঙা ঠোটটি তাহার, মাঠে-ফোটা কলমি ফুলে কভটা তার থেলে বাহার। গালটি তাহার এমন পাতল ফুঁয়েই যেন যাবে উড়ে, তু একটি চুল এলিয়ে প'ড়ে মাথার সাথে রাথছে ধ'রে। গাঁঝ সকালে এ-ঘর ও-ঘর ফিরত যথন হেসে থেলে, মনে হ'ত ঢেউয়ের জলে ফুলটিরে কে গেছে ফেলে!

এই গাঁয়ের এক চাষার ছেলে ও-পথ দিয়ে চলতে ধীরে ওই মেয়েটির রূপের গাঙে হারিয়ে গেল কলসিটিরে। দোষ কী তাহার ? ওই মেয়েটি মিছিমিছি এমনি হাসে, গাঁয়ের রাখাল !-- অমন রূপে কেমনে রাথে পরানটা দে » এ পথ দিয়ে চলতে তাহার কোঁচার হুডুম যায় যে প'ড়ে. ওই মেয়েটি কাছে এলে আঁচলে তার দেয় সে ভ'রে। মাঠের ছেলের নান্ডা নিতে হুঁকোর আগুন নিবে যে যায় পথ ভূলে কি যায় সে ওগো, ওই মেয়েটি রানছে যেথায় ? নীডের খেতে বারে বারে তেষ্টাতে প্রাণ যায় যে ছাড়ি. ভর-তুপুরে আসে কেবল জল খেতে তাই ওদের বাড়ি। ফেরার পথে ভূলেই সে যে আমের আঁটির বাঁশিটিরে ওদের ঘরের দাওয়ায় ফেলে মাঠের পানে যায় গো ফিরে। ওই মেয়েটি বাজিয়ে তারে ফুটিয়ে তোলে গানের ব্যথা. রাঙা মুপের চুমোয় চুমোয় বাজে দেথায় কিদের কথা ! এমনি ক'রে দিনে দিনে লোকলোচনের আড়াল দিয়া গেঁয়ো স্নেহের নানান ছলে পড়লো বাঁধা তুইটি হিয়া।

সাঁঝের বেলা ওই মেয়েটি চলত যথন গাঙের ঘাটে, ওই ছেলেটির ঘাসের বোঝা লাগত ভারি ওদের বাটে। মাথার বোঝা নামিয়ে ফেলে গামছা দিয়ে লইত বাতাস ওই মেয়েটির জল ভরনে ভাসত ঢেউয়ে রূপের উছাস। চেয়ে চেয়ে তাদের পানে বলত যেন মনে মনে "জল ভর লো সোনার মেয়ে হবে আমার বিয়ের কনে? কলমি ফুলের নোলক দেব, হিজল ফুলের দেব মালা, মেঠো বাঁশি বাজিয়ে তোমায় ঘুম পাড়াব, গাঁয়ের বালা। বাঁশের কচি পাতা দিয়ে গড়িয়ে দেব নথটি নাকের মোনালতায় গড়ব বালা তোমার ত্থান গোনা হাতের। গুই না গাঁয়ের একটি পাশে ছোটু বেঁধে কুটিরখানি মেঝেয় তাহার ছড়িয়ে দেব সরষে ফুলের পাপড়ি আনি। কাজলতলার হাটে গিয়ে আনব কিনে পাটের শাড়ি, গুগো বালা, গাঁয়ের বালা, যাবে তুমি আমার বাড়ি ?"

### প্রমথনাথ বিশী

( 寧. ১৯•২ )

#### ৭৯. নিঃসঙ্গ সন্ধ্যার ভারা

নিঃসঙ্গ সন্ধ্যার তারা, দিতীয়ার চাঁদ, নীলাভ পদ্মার ধারা, শৃহ্যতা অগাধ। স্তিমিত হাঁদের দল, পশ্চিম বনাস্ততল ম্লান কাঁদো-কাঁদো; শৃহ্যতা অগাধ॥

শুধু তুটি মৃষ্ধ প্রাণী,
শৃক্ত শর বন,
পদ্মার নাহিকো বাণী, স্বপন নির্জন
অসীম রাত্রির পানে
যায় তারা কোনখানে
ছায়ার মতন! স্বপন নির্জন॥

#### ৮০. (হ পদা

হে পদ্মা, ভোমার বনরেথা বিবজিত দিগন্তের দেশে ডুবে যায় ক্লান্ত রবি গলিয়া নিঃশেষে বিন্দুমাত্র সার।

নিশ্চপল জলতল যেন একটানা
ধ্মল পাটল এক বাত্ডের ডানা
করিছে বিস্তার।
পশ্চমে ত্রিবলী বর্ণ; কানন নিবিড়;
মুহুমূহি স্বচ্ছ ছায়া হতেছে গভীর;
নৃত্যশীল ভঙ্গী যেন লগু ওড়নাটির
বিত্ৎপর্ণার।
হে পদ্মা, তোমার।

নদীতে শেহলা খ্রাম ; রোদে পোড়া ঘাস,
দক্ষ মাঠে উঠিতেছে উদ্ভিজ্জ স্থবাস
শিশিরের স্পর্শ লভি ; বিমৃঢ় বাতাস
গন্ধে আপনার।
হে পদ্মা, তোমার!

ধ্মান্ধিত পদ্দীপথে ঘণ্ট। গোধ্লির।
তালে তালে দাঁড় দেলা কচিৎ তরীর।
হঠাৎ শ্রবণে পশে কুলায়-অধীর
ধ্বনি বলাকার!
বালুস্তুপে মগ্ন দীর্ঘ মাস্তলের শিরে
দেখিয় জালিচে দীপ্তি আসন্ন তিমিরে
সন্ধ্যা-তারকার।
হে পদ্মা, তোমার!

## ৮১. প্রাচীন আসামী হইতে

পশ্চিম দিগন্ত আমি জলন্ত রবির
বাসনার চিতাশ্যা; তুমি স্থী দ্র
পূর্ববনান্তের রেখা—অতল গভীর
রহস্তের অধিনেত্রী! মোরে দগ্ধ করি
জালাই বহ্নির শিথা—তারি দৃপ্ত রাগে
হেরিতেছি কান্তি তব মূর্ছার বিধুর।
মিলিয়াছে তব অঙ্গে দিবসশর্বরী,
দেখা-না-দেখার প্রান্তে তব মূর্তি জাগে।
কোথা তুমি, কোথা আমি, শৃত্তা অগাধ,
রকে বৃকে পরশন ঘটল না কতৃ!
কেবল চুলের গন্ধ, শ্যা। ক্ষ্ধাতুর,
শুধু সৌন্দর্যের কশা—ক্যায়-মধুর!
উঠিল গভীর রাত্রে ছাদশীর চাঁদ—
অথণ্ড দিগন্তে হেরি ঘেরা দোহে তবু।

#### **४२. वटना, वटना, वटना**

তুমি আমার মনের কথা জেনে ফেলেছো

ভইখানে তোমার জিত।

আমি তোমার মনের কথা

জানতে পারলাম কই ?

আপন অন্তরের অগাধ রহস্তের মধ্যে ব'সে আছো

অমাবস্থার করপুটে

দ্বিতীয়ার চক্রকলাটির মজো,

ঠিক একটুকু আলো

যাতে দেখা না-দিয়েও দেখতে পারো অনায়াসে।

সভিয় তোমায় জানতে পারলাম কই ?

ষদি বলি তোমায় ভালোবাসি,
তুমি হাসো।

যদি শুধাই আমায় ভালোবাসো?

বলো—না।
এত নিশ্চিত, এত অসংশয়।
মক্তুমির স্থোদয়ও বুঝি
এত নিম্কল্ম নয়।
যদি বলি কেন ভালোবাসো না?
অমনি বলো কেনর উত্তর নেই।
এত দিনেও ওই প্রশ্নটির উত্তর পেলাম না।
ছোট একটি প্রশ্নের কি মহতী সম্ভাবনা।
কেবলি শুধাই কেন, কেন, কেন?
কেবলি উত্তর পাই, কেনর আবার উত্তর কী?

ভই উত্তরহীন উত্তর দেবার সময়ে
কখনো মৃথ তুলে চাওনি।
হঠাৎ একদিন চোখে চোখে গেল ঠেকে,
প্রত্যাশিত উত্তর গেল বেধে,
ভগু বললে—তুমি না কবি?
বললে, কবিরা নাকি অন্তর্যামী!

না গো না, তবে আমিও বলি,
আমি কবি নই, শিল্পী নই,
আমি অন্তর্গামী নই।
আমি মনের কথা মুখে শুনতে চাই
মনের কথাকে দেখতে চাই
তোমার ত্ই চোখে প্রস্কৃটিত
মানস সরের অন্তর্ভেদী
উত্তত, উদগত, উদ্ধৃত পূর্ণায়ত পদ্মটির মতো।

আমি মনের কথাকে দেখতে চাই
তোমার সর্বাঙ্গে প্রতিফলিত,
তোমার বসনে ভূষণে,
নয়নে অগরে,
তোমার সীঁথির সীমান্ত থেকে
পায়ের নথাগ্র অবধি
স্থাকিরণে কচি নারিকেলগুচ্ছ
যেমন চোথ ঝলসিয়ে দিতে থাকে, তেমনি!
প্রসারিত পদ্মপত্রের মন্থণ নীলিমায়
সেই কথাটি টলোমলো ক'রে উঠুক
তোমার অন্তরের শুক্তিনিঃস্ত
একটিমাত্র ম্কোর মতো
বলো, বলো, বলো।

## অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

( জ. ১৯০৩ )

#### ৮৩. প্রথম যখন

প্রথম যথন দেখা হয়েছিল, কয়েছিলে মৃত্ভাষে
'কোথায় তোমারে দেখেছি বলো তো,—কিছুতে মনে না আসে।
কালি পূর্ণিমা রাতে
ঘূমায়ে ছিলে কি আমার আতৃর নয়নের বিহানাতে ?
মোর জীবনের হে রাজপুত্র, বুকের মধ্যমণি,
প্রুতি নিখাসে শুনেছি তোমার শুরু পদস্যনি!
তথনো হয়তো আঁধার কাটেনি,—স্পন্তীর শৈশব,—
এলে তরুণীর বুকে হে প্রথম অরুণের অনুভব!'
আমি বলেছিহু, 'জানি,
শুবগুঞ্জন তুলি তোরে ঘিরে হে মোর মক্ষিরানী!'

যাপিলাম কত পরশতপ্ত রজনী নিপ্রাহীন,
হ'চোথে হ'চোথ পাতিয়া শুধালে, 'কোথা ছিলে এতদিন ?'
লঘু হটি বাহু মেলে'
মোর বলিবার আগেই বলিলে : 'যেয়ো না আমারে ফেলে !'
আজি ভাবি ব'দে বহুদিন পরে ফের যদি দেখা হয়,
তেমনি হ'চোথে বিশ্বাসাভীত জাগিবে কি বিশ্বয় ?
কহিবে কি মৃহহাদে,

'কোথায় তোমারে দেখেছি বলো তো, কিছুতে মনে না আদে

# ৮৪. প্রিয়া ও পৃথিবী

নিঃশঙ্ক, নিঃশঙ্কপদে একদিন এসেছিল কাছে ঈপ্সিত মৃত্যুর মতো ; নয়নে যেটুকু বঞ্চি আছে, অধরে ষেটুকু কুধা—সব দিয়ে লইলাম মুছে লোলুপ লাবণ্য তব; দিনাম্ভের ছঃগ গেল ঘুচে, উদিল সন্ধ্যার তারা দিগধূর ললা:টের টিপ। কদম্বপ্রসব সম জ'লে ১ঠে কামনাপ্রদীপ, যুগা দেহে; খাশানে অত্সী হাসে, নিকণে কনক; মেঘলগ্ন ঘনবল্লী আকুল পুলকে নিপ্লাক। কন্ধরে অঙ্কুর জাগে, মরুভূতে ফুটিলো মালতী— তুমি রতি মূর্তিমতী, আর আমি আনন্দ-আরতি ! দেহের ধৃপতি হ'তে জ'লে ওঠে বাসনার ধুনা লেলিহরসনা, তবু কালো চোখে কোমল করুণা। শুল্ল ভালে খেলা করে তৃতীয়ার মান শিশু শুশী, তোমার বরান্ধ যেন সন্ধ্যাত্মিগ্ধ, শ্রামল তুলসী। ভূজের ভূজপতলে হে নতান্দী, নির্ভয় নির্ভরে তোমার স্তনাগ্রচূড়া কাঁপিলো নিবিড় থরথরে ! স্কুরংপ্রবাল ওঠে গৃঢ়ফণা চুম্বন উৎস্থক, একপারে রক্তাশোক, অন্তভটে হিংম্বক কিংশুক।

শ্লথ হ'লো নীবিবন্ধ, চূর্ণালক, শিথিল কিছিণা, কজ্জলে মলিন হোলো পাণ্ডু গণ্ড, কাটিলো যামিনী। দূরে বুঝি দেখা দিলো দিখালার রক্তত-বলম্ন, বলিলাম কানে কানে: 'মরণের মধুর সময়।'

আজি তুমি পলাতকা, মৃক্তপক্ষ পাথি উদাসীন, ক্লান্ত, দূর নভোচারী দিগন্তের সীমান্তে বিলীন। বিহ্যুং ফুরায়ে গেছে, কখন বিদায় নিলো মেঘ, অবিচল শৃন্ততার নভোব্যাপী নিস্তন্ধ উদ্বেগ আবরিয়া রহিয়াছে হৃদয়ের অনস্ত পরিধি। চাহি না ম্বণিত মৃত্যু, তব গুপ্ত, হীন প্রতিনিধি। নীবিবন্ধ শিথিলিতে কটিতটে যদিও কিঙ্কিণী বাজে আজো, কজ্জলে মলিন গণ্ড, তবু, কলঙ্গিনি, চাহি না অতীত মৃত্যু। নভন্তলে অনিবন্ধনীবি ঘুম ষায় পার্যে মোর বীরভোগ্যা প্রেয়সী পৃথিবী। তারে চাই; তাহারি স্থার তরে অসাধ্য সাধনা, বিশ্বিত আকাশ ঘিরি স্থশ্বিত, স্থনীল অভ্যর্থনা, অজন্র প্রশ্রম। মৃত্তিকার উদ্বেলিত পয়োধরে সম্ভোগের স্বরাম্রোত ওষ্ঠাধরে উচ্ছুসিয়া পড়ে, শস্তা ফলে, নদী বহে, উধ্বে জাগে উত্তব্ধ পর্বত, হাস্ত করে মৌনমুখে উলঙ্গ, উজ্জ্বল ভবিয়াৎ। আয়ুর সমুদ্র মোর ছই চক্ষে, মৃত্যু পদলীন, তোমার বিশ্বতি দিয়া পৃথিবীরে করেছি রঙিন। নক্ষত্র-আলোক হ'তে সমুদ্রের তরঙ্গ অবধি ব'হে চলে একথানি পরিপূর্ণ যৌবনের নদী। তারি তলে করি স্নান, নাহি কূল, নাহি পরিমিতি, তুমি নাই, আছে মৃক্তি, পৃথীব্যাপী প্রচুর বিশ্বতি।

÷

#### ৮৫. রবীন্দ্রনাথ

আমি তো ছিলাম ঘুমে,
তুমি মোর শির চুমে
গুজরিলে কী উদাত্ত মহামন্ত্র মোর কানে কানে :
চলো রে অলস কবি
ডেকেছে মধ্যাহ্ন-রবি
হেথা নয়, হেথা নয়, অহ্য কোথা, অহ্য কোনথানে

চমকি উঠিছ জাগি,
গো মৃত্যু-অন্থরাগী
উন্মুথ ডানায় কোন অভিসারে দ্র-পানে ধাও,
আমারো বৃকের কাছে
সহসা যে পাথা নাচে—
কড়ের ঝাপট লেগে হয়েছে সে উন্মন্ত উধাও।

দেখি চন্দ্র-স্থ-তারা

মত্ত্ব নৃত্যে দিশাহার।

দামাল যে তৃণশিশু, নীহারিকা হয়েছে বিবাগি,

তোমার দূরের স্থরে

সকলি চলেছে উড়ে

অনিণীত অনিশ্চিত অপ্রমেয় অসীমের লাগি।

আমারে জাগায়ে দিলে,
চেয়ে দেখি এ-নিখিলে
সন্ধ্যা, উষা, বিভাবরী, বস্থন্ধরা-বধু বৈরাগিণী;
জলে স্থলে নভতলে
গতির আগুন জলে
কুল হ'তে নিলো মোরে সর্বনাশা গতির তটিনী।

তুমি ছাড়া কে পারিত
নিয়ে যেতে অবারিত
মরণের মহাকাশে মহেক্রের মন্দির-সন্ধানে;
তুমি ছাড়া আর কার
এ উদাত্ত হাহাকার—
হেথা নয়, হেথা নয়, অহ্য কোথা, অহ্য কোনখানে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

(জ. ১৯০৪)

### ৮৬. আমি কবি যত কামারের

আমি কবি যত কামারের আর কাঁমারির আর ছুতোরের,
মুটে মজুরের
—আমি কবি যত ইতরের !

বিলাস-বিবশ মর্মের যত স্বপ্নের তরে ভাই,
সময় যে হায় নাই!
মাটি মাগে ভাই হলের আঘাত
সাগর মাগিছে হাল,
পাতালপুরীর বন্দিনী ধাতু,
মান্ত্রের লাগি কাঁদিয়া কাটায় কাল,
হরস্ত নদী সেতুবন্ধনে বাঁধা যে পড়িতে চায়,
নেহারি আলসে নিখিল মাধুরী
সময় নাই যে হায়!

মাটির বাদনা পুরাতে ঘুরাই কুম্ভকারের চাকা,

আমি কবি ভাই কর্মের আর ঘর্মের;

আকাশের ডাকে গড়ি আর মেলি
ত্ঃসাহসের পাথা,
অভ্রংলিহ মিনার-দম্ভ তুলি,
ধরণীর গৃঢ় আশায় দেখাই উদ্ধত অঙ্গুলি !

জাফরি-কাটানো জানালায় বৃঝি
পড়ে জ্যোংসার ছায়া,
প্রিয়ার কোলেতে কাঁদে সারঙ্গ
ঘনায় নিশীথ মায়া।
দীপহীন ঘরে আধো নিমীলিত
সে ঘৃটি আঁথির কোলে,
বৃঝি ঘৃটি কোঁটা অশুজলের
মধুর মিনতি দোলে।
সে মিনতি রাপি সময় যে হায় নাই,
বিশ্বকর্মা যেথায় মত্ত কর্মে হাজার করে
সেখা যে চারণ চাই!

আমি কবি ভাই কামারের আর কাঁদারির আর ছুতোরের, মুটে মজুরের, ——আমি কবি যত ইতরের।

কামারের সাথে হাতুড়ি পিটাই
ছুতোরের ধরি তুরপুন,্
কোন সে অজানা নদীপথে ভাই
জোয়ারের মুখে টানি গুণ।
পাল তুলে দিয়ে কোন সে সাগরে,
হাল ফেলি কোন দরিয়ায়;
কোন সে পাহাড়ে কাটি স্থড়স্ক,
কোথা অরণ্য উচ্ছেদ করি ভাই
কুঠার-ঘায়।

সারা ছনিয়ার বোঝা বই আর খোয়া ভাঙি আর
খাল কাটি ভাই, পথ বানাই,
অপ্পবাসরে বিরহিণী বাতি
মিছে সারারাতি পথ চায়,
হায় সময় নাই।

## ५१. नील पिन

কত বৃষ্টি হ'মে গেছে,
কত ঝড়, অন্ধকার, মেঘ,
আকাশ কি সব মনে রাপে !
আমারও হদয় তাই
সব কিছু ভূলে গিয়ে
হ'ল আজ স্থনীল উৎসব!

তুমি আছ, তুমি আছ,
এ বিশ্বয় সওয়া যায় নাকো;
অরণ্য কাঁপিছে।
মনে মনে নাম বলি,
আকাশ চুইয়ে পড়ে
গলানো সোনার মতো রোদ

গলানো সোনার মতো রোদ পড়ে দব ভাবনায় ; সোনার পাথায় গাহন করিতে ওঠে নীল বাতাদের স্রোতে রৌদ্রমন্ত পায়রার ঝাঁক। এ নীল দিনের শেষে
হয়তো জমিয়া আছে
সূর্য-মোছা মেঘ রাশি রাশি;
তব্ আজ হদয়ের
ভরিয়া নিলাম পাত্র এই নীল স্থপ্রের স্থায়।

হদয়েরে কত পাকে
শ্বরণ জড়ায়ে রাখে,
মরণ শাসায়।
তবু মূহুর্তের ভূল
ক্ষীণায়ু স্ফুলিঙ্গ তবু
অন্ধকারে হাসিয়া উঠক।

শীতল শৃন্যতা হ'তে উন্ধা আসে পৃথিবীর নিষ্করুণ নিশ্বাসে জলিতে, 'স্টেপি'র দিগস্তে দেখি আগু-পিছু তু্যারের মাঝখানে ফুলের প্লাবন।

তোমার নয়ন হ'তে আজিকার নীল দিন জীবনের দিগস্তে ছড়ায়; মিছে আজ হৃদয়েরে শ্মরণ জড়াতে চায় মরণ শাসায়।

# ৮৮. কেরারি কৌজ

নীলনদীতট থেকে সিন্ধু-উপত্যকা,
স্থমের আকাড আর গাঢ় পীত হোয়াংহোর তীরে,
বার বার নানা শতাব্দীর
আকাশ উঠেছে অ'লে, ঝলসিত থাদের উষ্টীনে,
সেই সব সেনাদের
চিনি, আমি চিনি;
— স্থাসেনা ভারা,
রাত্রির সাম্রাজ্যে আজো
সন্তর্পণে ফিরিছে ফেরারি।

মাঝরাতে একদিন বিছানায় জেগে উঠে বসে. সচকিত হ'য়ে তারা শুনেছে কোথায় শিঙা বাজে, সাজো সাজো, ডাকে কোন অলক্ষ্য আদেশ।

জনে জনে যুগে যুগে বার হ'য়ে এসেছে উঠানে, আগামী দিনের স্থা দেখেছে আঁধারে গুঁডো গুঁডো ক'রে সারা আকাশে ছডানো।

সহসা জেনেছে তারা,
এই সব স্থ-কণা তিল তিল ক'রে
ব'য়ে নিয়ে যেতে হবে কালের দিগস্থে,
রাত্রির শাসন-ভাঙা
ভয়ংকর চক্রান্তের গুপ্তচর রূপে।

এক একটি সূর্য-কণা তুলে নিয়ে বুকে, তুরাশার তুরঙ্গে সওয়ার তুর্গম যুগান্ত-মক্ন পার হবে ব'লে, ভারা দব হয়েছে বাহির।

স্থদ্র দীমান্ত হায়
তারপর দ'রে গেছে প্রতি পায়ে পায়ে
গাঢ় কুজ্ঝটিকা এদে
মুছে দিয়ে গেছে দব পথ :
ভয়ের তুফান-ভোলা রাত্রির ক্রকুটি
হেনেছে হিংদার বক্স ।
দিখিদিক-ভোলানো আঁধারে
কে কোথায় গিয়েছে হারিয়ে ।

রাত্রির সাম্রাজ্য তাই এখনো অট্ট ! ছড়ানো স্থের কণা জড়ো ক'রে যারা জালাবে নতুন দিন, তারা আজো পলাতক. দলছাড়া খুরে ফেরে দেশে আর কালে।

তবু স্র্য-কণা বুঝি হারাবার নয়। থেকে থেকে জ'লে ওঠে শাণিত বিছ্যং কত মান শতান্দীর প্রহর বাঁধিয়ে কোথা কোন লুকানো ক্লপাণে দেরারি সেনার।

এখনো কেরারি কেন ? কেরো সব পলাতক দেনা। সাত সাগরের তীরে
ফৌজদার হেঁকে যায় শোনো;
আনো সব স্র্ব-কণা
রাত্রি-মোছা চক্রান্তের প্রকাশ্ত প্রান্তরে।
—এবার অজ্ঞাতবাস শেষ হ'লো ফেরারি ফৌজের।

#### ৮৯ কাক ডাকে

থাগাঁ রোদ, নিস্তন ত্পুর ;
আকাশ উপুড় ক'রে ঢেলে-দেওয়া
অসীম শৃশুতা,
পৃথিবীর মাঠে আর মনে—

তারই মাঝে শুনি ডাকে

শুষকণ্ঠ কাক !

গান নয়, স্থর নয়, প্রেম, হিংসা, ফুধা—কিছু নয়, —সীমাহীন শৃক্ততার শব্দম্ভি শুধু।

মাহুষের কথা বৃঝি শুনেছি সকলই;
মনের অরণ্যে যত হাওয়া তোলে
কথার মর্মর,
বেদনা ও ভালোবাসা
উদ্দীপনা, আশা ও আক্রোশ,
জেনেছি সমস্ত দোলা।
সব ঝড় পার হ'য়ে, আছে এক
শব্দের নীলিমা,
অস্তহান, নিদ্দুপা, নির্মল।

কোথায় কাদের ছাদে সমস্ত ছপুর কাক ডাকে, শুনি। বোঝা আর বোঝাবার
প্রাণান্ত ক্লান্তির শেষে
অকস্মাং খুলে যায় আশ্চর্য কবাট।
কাক ডাকে, আর,
সে শব্দের ধৃধু করা অপার বিস্তার
হদয়ে ছড়ায় সব শব্দের অতীত
ধ্যান-গাত প্রশান্তির মতো।

আবার বিকেল হবে,
রোদ যাবে প'ড়ে,
মাহ্র্য ম্থর হবে
মাঠে আর ঘরে।
বোঝাপড়া লেনদেন
প্রত্যহের প্রদক্ষ প্রচুর
মন জুড়ে রবে।
ক্ষণে ক্ষণে তবু সব স্থর
কেটে দিতে পারে এক কাক-ডাকা গহন হপুর।
সমস্ত অর্থের গ্রন্থি ধীরে ধীরে খুলে,
প্রত্যহের ভাষা তার সব ভার ভূলে,
উত্তরিতে পারে এক নিক্ষ্প নিথর
নভোনীল অপার বিশ্বয়ে!

#### ৯০. পাখিদের মন

নির্জন প্রান্তরে ঘূরে হঠাং কথন, হয়তো পেতেও পারি পাথিদের মন। আর শুধু মাটি নয় শস্ত নয়, নয় শুধু ভার, আর এক বিজোহী বিকার—
পৃথিবী-পরাস্ত-করা উজ্জ্বল উৎক্ষেপ।
আজো এরা মাঠে ঘাটে মাটি খুঁটে থায়,
মেনে নেয় সব কিছু দায়;
তব্ এক স্থনীল শপথ
তাদের বৃকের রক্ত তপ্ত ক'রে রাথে।
জীবনের বাঁকে বাঁকে, যত গ্লানি যত কোলাহল
ব্যাধের গুলির মতো বৃকে বিঁপে রয়,
সে উত্তাপে গ'লে গিয়ে হ'য়ে যায় ক্ষয়।
শুধু ঘটি তীত্র তীক্ষ হংসাহসী ডানা,
আকাশের মানে না সীমানা।
কোনদিন এ-হুদয় হয় যদি একাস্ত নির্জন,
হয়তো পেতেও পারি পাথিদের মন
—আর এক স্থা-সচেতন।

## ৯১. नीमकर्थ

হাওয়াই দ্বীপে যাইনি, দক্ষিণ সম্জের কোনো দ্বীপপুঞে।
তব্ চিনি ঘাসের যাগরাপরা ছায়াবরন ভার স্থন্দরীদের;
—বিদেশী টহলদারের ক্যামেরা-কল্ষিত চোথে নয়।
দেখেছি ভাদের ঘাসের ঘাগরায় নাচের ঢেউয়ের হিল্লোল,
নোনা হাওয়ার দমকে দমকে যেমন নারকেল-বনের দোলা।
মোহিনী পলিনেসিয়া!
মহাসাগরে ছড়ানো
ভেঙে-ষাওয়া ভূলে-ষাওয়া কোন স্থদ্র সভ্যতার নাকি ভয়াংশ।
ভামি জানি,
সম্জের ওরসে
প্রবাল দ্বীপের গর্ভে তার জয়।

স্থের ঔরসে
মহারণ্যের গর্ভে যার জন্ম,
আধার-বরন সেই আফ্রিকাকেও জানি;
—শৌখিন শিকারী আর পণ্ডিত-পর্যটকের চোখে নয়

অরণ্য-টোয়ানো ঝাপসা আলোয়,
কি, দিগস্ত-টোয়া ফেল্টের চোগ-ঝলসানো উজ্জলতায়
উদ্ধাম আধার-বরন আফ্রিকা !
কঠে তার ত্রস্ত আরণ্য উল্লাস
--তে-ইডি, হাইডি, হাই!

হে-ইডি, হাইডি, হা-ই ! কালো চামড়ার ছোঁয়াচ বাঁচাতে কালো মনের ছোঁয়াচে রোগে জর্জর

> মার্কিন ক্লীবের প্রলাপ-প্রতিধ্বনি নয়। রাত্রি-নিবিড়, অরণ্য-গহন আফ্রিকার রোমাঞ্চিত উত্তাল উচ্চারণ, —হে-ইডি, হাইডি, হা-ই!

কে-ইডি, হাইডি, হা-ই!
অরণ্য ডাকে ওই,—বাই!
সিংহের দাতে ধার, সিংহের নধে ধার
চোধে তার মৃত্যুর রোশনাই
—কে-ইডি, হাইডি, হা-ই!
বন-পথে বিভীমিকা বিল্ল,
আমাদেরও বলন তীক্ষ!
কাপুরুষ সিংহ তো মারতেই জানে শুধু
আমরা যে মরতেও চাই!
হে-ইডি, হাইডি, হা-ই!

মেরেদের চোখ আজ চকচকে ধারালো। নেচে নেচে ডেউ-ভোলা, নাচের নেশার দোলা মিশকালো অঙ্গে কি চেকনাই। মুজুার মোজাতে বুঁদ হ'য়ে গেছি ধব রমণী ও মরণেতে ভেদ নাই ! হে-ইডি, হাইডি, হ⊦ই !

হে-ইছি, হাইছি, হা-ই!

আমাদের গলায় কই সেই উদ্ধাম উল্লাস,

ঘাসের ঘাগরার ত্রস্ত সমুত্র-দোলা ?

কেমন ক'রে থাকবে!

আমাদের জীবনে নেই জ্বলস্ত মৃত্যু,

সমুত্র-নীল মৃত্যু পলিনেসিয়ার!

আফ্রিকার সিংহ-হিংশ্র মৃত্যু!

আছে শুধু গুমিত হ'য়ে নিতে যা গ্রা,

—ফ্যাকাশে কর তাই সভ্যতা।

সভ্যতাকে স্বস্থ করো, করো সার্থক।
আনো তীব্র তপ্ত ঝাঝালো মৃত্যুর স্বাদ,
কর্য আর সমূদ্রের উরসে
যাদের জন্ম,
মৃত্যু-মাতাল তাদের রক্তের বিনিময়।

ভরাট-করা সমুদ্র আর উচ্ছেদ-করা অরণ্যের জগতে কী লাভ গ'ড়ে ক্বমি-কীটের সভ্যতা, লালন ক'রে ন্তিমিত দীর্ঘ পরমায়ু কচ্ছপের মতো ? আ্যামিবারও তো মৃত্যু নেই। মৃত্যু জীবনের শেষ সার আবিষ্কার আর শিব নীলকণ্ঠ।

#### অমদাশঙ্কর রায়

( জ. ১৯০

## ৯২. 'জর্নাল' থেকে

পন্মার চর

সারাদিন ভর পদে পদে বার্থত।
তিক্ত মনের বিরস কক্ষ কথা
আনন্দ আশা তিলে তিলে লাঞ্চিত—
এই কি মোদের বহুদিবাবাঞ্চিত
পদার চরে বাস।

নির্জন দ্বীপ, ভেক মক মক করে
আকাশ জলিছে তারার সলিত। ধরে
জলের সঙ্গ জাগায় কী অন্তভব
মৃত্ব তালে বাজে কল্লোল কলরব
বায়ুবহে উত্থাস।

মেঘ বেগ

ওরু মন্থর মেঘের দঙ্গে লঘু চঞ্চল মেঘের
নভ প্রাঙ্গণে বায়ুরথে আজ প্রতিদন্ধিতা বেগের।
ঘর্ষণে ওঠে ঘর্ষর রব তাহার দঙ্গে মেশা
রথতুরঙ্গ ধাবন রভদে দঘনে ছাড়ে যে ক্রেষা।
খুরেতে চাকায় চকমকি ঠোকে ফুলকি ছোটায় ছড়ায়
ব্যোম মার্গের দীপ্তি সে আদি দিক বলে দেয় ধরায়॥

#### কবির প্রার্থনা

রহুক আমার কাব্যে বালার্কময়্থচ্চটা শতবর্ধ মেঘ, বিহঙ্গের গীতিমুক্তি বনস্পতিপরমায় মৃত্তিকার রস, শিশিরের স্বচ্ছ স্থুখ, শিশুর শুচিতা, পশুদের নিরুদ্বেগ, সর্বশেষে শর্বরীর প্রশাস্ত অম্বরুত্বে নারীর পরশু॥

# ৯৩. 'রাথী'র উৎসর্গ

আমরা হজনা হই কাননের পাথি একটি রজনী একটি শাথার শাথী তোমায় আমায় মিল নাই, মিল নাই তাই বাঁধিলাম রাথী।

### ৯৪. দিলীপদাকে

ভোমায় বলেছি পলাতক, ব'লে হেসেছি কত!
নিয়তি, আমার নিয়তি!
তুমি তো পালালে সংসার হ'তে স্থসংঘত!
নিয়তি, আমার নিয়তি!
আমি পলাতক সংগ্রাম হ'তে ভীরুর মতো!
আমি বণছোড়, টিটকারি দেয় পুরুষ ঘত!
নিয়তি, আমার নিয়তি!
বলে, কাপুরুষ! গমুজে ব'সে বাগুরত!
নিয়তি, আমার নিয়তি!
আমারি উক্তি আমারি কর্ণে বর্ষে শত!

ওদের কী বলি, কী ক'রে বোঝাই! শরমে নত!
নিয়তি, আমার নিয়তি!
জীবনের লোভে নই পলাতক হুদ্রগত!
নিয়তি, আমার নিয়তি!
স্প্রির প্রেমে দৃষ্টি আমার প্রত্যাহত!

## ৯৫. খুকু ও খোকা

তেলের শিশি ভাঙল ব'লে
থুকুর 'পরে রাগ করো
ভোমরা যে সব বুড়ো খোকা
ভারত ভেড্রে ভাগ করো!
তার বেলা ?

ভাঙছ প্রদেশ ভাঙছ জেলা স্থমিসমা ঘরবাড়ি পাটের আড়ৎ ধানের গোলা কারথানা আর রেলগাড়ি! ভার বেলা?

চায়ের বাগান কয়লাথনি কলেজ থানা আপিস-ঘর চেয়ার টেবিল দেয়াল ঘড়ি পিয়ন পুলিশ প্রোফেসর! তার বেলা পূ

যুদ্ধ-জাহাজ জঙ্গী মোটর
কামান বিমান অশ্ব উট
ভাগাভাগির ভাঙাভাঙির
চলছে যেন হরির-লুট !
তার বেলা ?

তেলের শিশি ভাঙল ব'লে
খুকুর 'পরে রাগ করে।
ভোমরা যে সব খেড়ে খোকা
বাংলা ভেঙে ভাগ করো!
ভার বেলা ?

## ৯৬. কাঁছুনি

মশায় !
দেশান্তরী করলে আমায়
কেশনগরের মশায় !
বাঘ নয় ভালুক নয়
নয়কো জাপানি,
বোমা নয় কামান নয়
পিলে কাঁপানি ।

মশা!
কুদ্র মশা!
মশার কামড় থেয়ে আমার
স্বর্গে ধাবার দশা।
মশারি তো মশার অরি
শুনেছি কাহিনী
তৃশমনকে দোর খুলে দেয়
পঞ্চম বাহিনী।
একাই জনযুদ্ধ করি
এ হাতে ও হাতে,
তৃই হাতেরই চাপড় বাজে
নাকের ডগাতে।

একাই
মশার কামড় নিজের চাপড়
কেমন ক'রে ঠেকাই।
শেষে
ম্যালেরিয়ায় ধরলে আমায়
এক্টেবারে ঠেসে।

মশায়! দেশান্তরী করলে আমায় কেশনগরের মশায়। কেশনগরের মশার সাথে তুলনা কার চালাই ? বাঘের গায়ে বদলে মশা বাঘ বলে সে "পালাই।' জাপানিরা ভাগল কেন থবর্টা কি রাথেন ? কেশনগরের মশার মামা ইদ্দলেতে থাকেন। পলাশির সেই লড়াই যদি কেশনগরে ঘটত কেশনগরের মশার ঠেলায় ক্লাইভ সেদিন হটত।

মশা
তুচ্ছ মশা !
মশার জালায় দেদিন হ'তো
ভানকার্কের দশা ।
মশায় !
দেশান্তরী করলে আমায়
কেশনগরের মশায় !

# হেমচন্দ্ৰ বাগচী

( 写. 2208)

## ৯৭. 'গীতিগুচ্ছ' থেকে

চেরে-চেরে দেখি

কতদিন চেয়ে দেখি

চোথে রঙের নেশা লাগে—
বর্গার ভরা নদী, কাশফুল,
মাঝে মাঝে এক একথানি নোকো ভেদে চলেছে,
গাঁয়ের লোকগুলি চলেছে নিঃশব্দে
দেখি আর মনে হয়—
এ যেন পৃথিবীর অগাবগুরিত রহস্থময় মুখ
নেপণ্যে চলেছে অযুত আয়োজন
এই চিত্রটিকে তুলে ধরবার জন্য।

दर्शाद किःन

বর্ধার দিনে গন্ধার তটরেখায় রেখায়
চলেছে আমার মন।
বাবলাগাছের হরিদ্রাভ ফুল—
অসংখ্য পাখির একতান ঝংকার
শালিখ পাখির মেলা—
এই শ্রামল শোভার মধ্যেও
হৃদয়ের কালা থামে না কিছুতেই।

বড়ো জন্মর এই পৃথিবী

বড়ো স্থন্দর এই পৃথিবী।

সাধ যায় এই

অপরূপ সবৃদ্ধ শোভার মধ্যে

বেঁচে থাকি কিছুকাল।

শুধু দেখি, আর স্বপ্নের নায়াভূবন রচনা করি অগ্রণন মুহুর্তের ফাঁকে ফাঁকে।

বীত্র

মনে হয় যেন ছুটি পেয়েছি
সমস্ত চিরাচরিত্র মানব-পদ্ধা থেকে
মুক্তি পেয়েছি আমার মনে।
ভিতরের মান্ত্র্যটাকে কে জানে ?
সে শুধু বীণা বাজায় আর গান গায়
আর উদাদীন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে
খেথানে শ্রামল বনের অন্তরালে
ভীক্র কাঠবিড়ালী অরিত গতিতে
যাওয়া-আদা করে নিঃশন্ধ, নিঃদংকোচ।

প্রচছন্ন

এক এক সময় অন্ত্রত্ব করি
পৃথিবীর বক্ষবিদারণ যে স্বত-উংসারিত রস্পারা,
আমি যেন তারই প্রান্তরেগায় বিস্মিতদৃষ্টি
বালকের মতো ব'দে আছি।
চিরকাল যেন স্তণ্ডিত হ'য়ে আছে

চিরকাল যেন স্তণ্ডিত হ'য়ে আছে আমার সেই মুহুর্তদর্শনের কাছে। মনে-মনে বলি,

হে প্রচ্ছন্না, তোমার শুঠন আর অপদারিত কোরো ন। অত প্রথরতা সইবো কী ক'রে ?

ভাঙা কোঠাবাড়ি

অনেক দিনের ভাঙা কোঠাবাড়ি কাঁঠাল আম নারকেলের বাগান, তারই ফাঁকে-ফাঁকে দেখি
একটি নেয়েকে
স্থামল বনশোভার মতো,
মনের পীড়া যে দূর করে
এমন মেয়ে।

#### একটি ছোটো পতঙ্গ

কোথায় একটি ছোটো পতক্ষ বাসা বাধছে
জামগাছের শুকনো কাঠের ভিতরে।
তার সেই ক্লান্ডিহীন কর্মের তীব্র তীক্ষ শব্দ
এসে লাগছে

আমার মন্তিক্ষের স্বায়ুকেন্দ্রে।

অপরূপ শরংপ্রভাতে সেই শব্দ আমার কত
ভালোই না লাগছে !
ছোটু একটি পাথি বারে বারে ডাকছে—
কুক্লি কুক্লি !
মনে হয়, এই উপেক্ষিত আবেষ্টনীর মধ্যে সঞ্চিত
হ'য়ে আছে চিরযুগের মধু—
তা আমাদের কর্মরাস্ত দৃষ্টির নেপথ্যে।

## ৯৮. "স্বপ্নো মু, মায়া মু, মতিভ্ৰমো মু"

প্রতিরাত্তে আমি হংসপদিকার গান শুনি
বিরহিণী হংসপদিকা—
বহুবল্লভ ত্মস্তের শুদ্ধান্তবিহারিণী।
স্বপ্নে আমি চ'লে ষাই কালিদাসের কালে
যথন নদী-কাস্তার-নগরীতে সমাচ্ছন্ন সমৃদ্ধ ভারতবর্ষ,
কবির কাব্য যথন মেঘলোক থেকে মাটির পৃথিবীকে
প্রিয়ার পদনখের সঙ্গে উপমা দিতে অধীর—

স্বপ্নে আমি সেই কালে অবতীর্ণ হই
আর গান শুনি হংসপদিকার—
রাজ-উপবনে বিরহিণী নারীর মৃত্ গুঞ্রণ,
মনে হয়, এ স্বপ্ন, না মায়া, না মতিভ্রম

প্রতিরাত্তে আমি আমার প্রিয়তমার গান শুনি
প্রোধিতভর্গ প্রিয়তমা—
গৃহবাতায়নপার্শবতিনী কলাণী বধু—
স্বপ্রে আমি নেমে আসি আধুনিকের কালে
যথন পীড়ান্বর্জর ত্রস্ত জীবনে অবসর হুর্লভ,
কবির কাব্যে যথন আর প্রিয়া নেই
প্রিয়ার পদনথ যথন আর সম্মানিত হর না কবির কাব্যে
বিচিত্র স্থন্দর উপমায় আর অলংকারে;—
তথন আমি গান শুনি—
ভীত দাসজীবনের গান—
কঙ্করে আর তপ্ত মক্রবালুকায়
ছংখিনী প্রিয়তমার মূথের রেথা অন্ধন করি
মনে হয়, এ বিরহ, না মিলন, না মৃত্যু পূ

# রাধারানী দেবী

( জ.

# ৯৯. 'मीं थि-योत्र' থেকে

তোমারে বাসিয়া ভালো পূর্ণ আমি আজ।
মোর চিত্তলোকে নাহি কোনো দৈন্য আর।
হে বন্ধু! হৃদয়াকাশে করিছে বিরাজ
পূর্ণতার পূর্ণচন্দ্র। নিখিল সংসার
আনন্দ আলোকে দীপ্ত আমার নয়নে;

কোনো হৃংখ হৃংখ নয়, বাজে না আঘাত;
সংসারের কুরতায় জালা নাহি মনে।
বিধাতা আপনি ষেন নিরাময় হাত
ব্লাইয়া দিয়াছেন তপ্ত এ অন্তরে
অহভৃতি কেক্সে মোর। তাই সর্ব হৃথ
নিজ হ'তে তুচ্ছ হ'য়ে পড়ে ঝ'রে-ঝ'রে
বেদনা আনন্দ মানি, হৃংখে মানি হৃথ।
কী অদৃশ্য মহাশক্তি জাগে বিশ্ব 'পর
অন্তরে ঘটায় ষেবা নব-জনাস্তর।

,00.

আমার হদয়্বারে এসেছিলো ধারা
প্রার্থীরূপে বছবার, এশ্বর্য সম্মান
ল'য়ে করপুটে কেহ,—কেহ প্রেমগান
রূপ-যৌবনের অর্ঘ্য চরণে বা কারা।
অনেকে চেয়েছে বন্ধু হ'য়ে আত্মহারা;
বিতৃষ্ণায় গেছে ভ'রে বারংবার প্রাণ
সবারে করেছি তাই রুঢ় অপমান;
গেছে ফিরে লাজে ক্লোভে অভিমানে তারা
তাদের কাঙালপনা অঞ্চলিপ্রদার
জাগাইত ম্বণা মোর। পণাবৃত্তি সম
দান করি' বিনিময়ে প্রতিদান চাওয়া
তুলিত বিরূপ করি' অন্তর আমার।
তুমি চাহো নাই কিছু ম্বারে এসে মম
পূর্ণ হ'লো তাই তব অ্যাচিত পাওয়া।

# বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

( জ.

# ১০১. ভিৰ্যক

তির্যক সবি, পৃথিবী মামুষ—
প্রাচ্য নৃত্য, কবির ফামুস
আধো পথে নেমে মিলায় আভাসে
কুটিল রেখায় ভঙ্গুর হাসে।

যুষ্ৎস্থ জানে নায়ক-নায়িকা আত্মরত বিতত বন্ধে কাব্যেরও প্রাণ ওষ্ঠাগত। বাঁকানো সী থিতে সিন্দুর রাঙা বিষম ঠোঁটে ফোটে হাসি ভাঙা। সপিল গ্রীবা শ্লেষ-চতুর মীড়ের মোচড়ে আনে বেস্কর।

চোথের কোণেতে তেরছা রক্ষ স্থান্র চাঁদের শৃঙ্গ-ভক। চিত্ত-চঞ্চরী রমণী মগ্ন, ফুলডাল হায় কটি-বিলগ্ন!

সবি হেথা স্টীম্থ
ধ্বনি ব্যঞ্জনা আলোচনা আর কবিতা প্রণয়-রীতি
শুধু লাগে অহেতৃক
হল-ফুটানোর মন্তর-জানা গৌড়ী রসের প্রীতি।

# ত্মায়ুন কবির

( 要. 2206 )

# ১०২. जटनष्ठ

বে-শান্তি গৃহের কোণে স্বেহিন্নিগ্ধ ছায়া মেলি' রচে ধরাতলে অমরার মায়া, পরিজন প্রীতিপুষ্প অমান সৌরভে ভরি' দেয় এ-জীবন আনন্দ-গৌরবে, দিন হ'তে দিনান্তের অনাহত গতি নীরবে ভটিনী-সম খোঁজে পরিণতি অন্তহীন প্রশান্ত সে কোন সিন্ধুবৃকে,— সে নহে আমার লাগি।

নিয়ত সম্প্র বৈশাখী ঝটিকা যবে ত্র্নিবার বেগে বারি-বজ্জ-অগ্নিগর্ভ ঘন রুঞ্চ মেঘে হেলায় ভাসায়ে চলে—আসন্ন ঝটিকা বক্ষে করি' তব্ জ্ঞলে ষেই দীপশিথা ভারি চিত্তে শক্ষাকুল সেই শান্তি-সম শান্তিতে ভরিয়া যাক এ জীবন মম।

শুনিম্ন নিদ্রার ঘোরে অযোধ্যার নাম।
হেরিলাম স্বর্ণপুরী। পথে পথে তার
শত শত নরনারী কাঁদে অবিরাম,
আর্তকণ্ঠে নভোতলে ওঠে হাহাকার।
তরুণ দেবতা সম কিশোর কুমার
যৌবনে সন্ধ্যাসী সাজি' চলিয়াছে বনে,—
সীতার বিরহ-ভয়ে পুরী অন্ধকার,
গগন শ্বিয়া ওঠে নিক্তম ক্রন্ননে।

চমকি উঠিছ জাগি। তপ্ত নিগাণের মৃছিত ভ্বন ভরি' রৌদ্রানল জলে। স্টেশন-অপনে ভাকে গ্রীমাণ্টর স্বরে অযোধ্যার নাম। ধুসর ধৃলি: 'পরে ব'সে আছে বানরের দল। দুরে ঝলে স্থালোকে স্বর্ণচূড়া ভগ্ন মন্দিরের।

### অজিত দত্ত

( छ. :

### ১০৩. যেখানে রূপালি

বেখানে রূপালি তেউরে ত্লিছে ময়্রপশ্বী নাও, বে-দেশে রাজার ছেলে কুমারীরে দেখিছে স্বপনে, কুঁচের বরন কন্তা একাকী বসিয়া বাতায়নে চুল এলায়েছে যেথা—কালো আঁথি অদ্বে উধাও; বে-দেশে পায়ণ-পুরী, মান্তবের চোথের পাতাও অমৃত বংসরে যেথা নাহি কাপে ঈষং স্পন্নে, হীরার কুস্থম ফলে যে-দেশের সোনার কাননে, কথনো, আমার পরে, তুমি যদি সেই রাজ্যে যাও:

তাহ'লে, তোমারে কহি, সে-দেশে যে-পাশাবতী আছে, মায়ার পাশাতে ষেই জিনে লয় মাগুষের প্রাণ, মোহিনী সে অপরপ রূপময়ী মায়াবীর কাছে কহিয়া আমার নাম শুধাইয়ো আমার সন্ধান; সাবধানে ষেয়ো সেথা, চোথে তব মোহ নামে পাছে, পাছে তার মৃত্কপ্রে শোনো তুমি অরণ্যের গান।

#### ১০৪. রাঙা সন্ধ্যা

রাঙা সন্ধ্যার স্তন্ধ আকাশ কাঁপায়ে পাথার ঘায় ডানা মেলে দ্রে উড়ে চ'লে যায় ঘূটি কম্পিত কথা, রাঙা সন্ধ্যার বহুির পানে ঘূটি কথা উড়ে যায়! পাথার শব্দে কাঁপে হদয়ের প্রস্তর-স্তরতা, দ্র হ'তে দ্র—তৃত্ব কানে বাজে সে পাথার স্পন্দন, ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণ, ঝড়ের মতন তবু তার মত্তা।

চ'লে যায় তারা চোথের আড়ালে—লক্ষ কথার বন অট্হাস্যে কোলাহল করে, তবু ভেদে আদে কানে পাথার ঝাপট; বজ্র ছাপায়ে এ কি অলি-গুঞ্ন ?

যাযাবর যত পক্ষী-মিণুন থামে তারা কোনথানে ? মাস্থায়ে ছায়া সে আলোর নিচে পড়েছে কি কোনোদিন ? তুমি তো আমারে ভূলে যাবে নাকো—যদি যাই সন্ধানে ?

তুমি নীড়, তুমি উষ্ণ কোমল; পাধার শব্দ ক্ষীণ, তব্ সে আমারে ডাকে, ডাকে শুধু ছেদহীন, ক্ষমাহীন।

# ১০৫০ একটি কবিভার টুকরো

মালতী, তোমার মন নদীর স্রোতের মতো চঞ্চল উদ্দাম ; মালতী, দেখানে আমি আমার স্বাক্ষর রাথিলাম।

জানি, এই পৃথিবীতে কিছুই রহে না :
শুক্ল কৃষ্ণ হুই পক্ষ বিস্তারিয়া মহা শৃন্যতায়
কাল-বিহঙ্গম উড়ে যায়
অবিশ্রান্ত গতি ।
পাথার ঝাপটে তার নিবে যায় উদ্ধার প্রদীপ,
লক্ষ-লক্ষ দবিতার জ্যোতি ।
আমি সেই বায়ুস্রোতে থ'সে-পড়া পালকের মতো
আকাশের নীল শৃন্যে মোর কাব্য লিখি অবিরত ;
সে-আকাশ তোমার অন্তর,
মালতী, তোমার মনে রাখিয়াছি আমার স্বাক্ষর ।

### ১০৬. মিস্—

কলন্ধ-কন্ধণ ভাঙো ! ও কেবল ভূষণ তোমার ।
বার-বার সকলের চোথের উপরে তাই বৃঝি
সেই তব কলন্ধের ঐশর্যের মহামূল্য পুঁজি
চঙে আর ক্যাকামিতে নানাভাবে করিছ প্রচার ।
ক্রোপদীর কথা ভাবি মনে আনিয়ো না অহংকার
উষাকালে তব নাম মাতৃষ শ্বরিবে চোগ বৃজি,
ছুর্ভাগ্য, ছুর্ভাগ্য তব, রাহুময় তোমার ঠিকুজি,
সেথায় নক্ষত্র নাই অনিবাণ শ্বরণীয়তার ।

কলন্ধ-ভূশণ খোলো ! বহু-প্রেম-গর্ব যদি চাহ— যদি ভালোবাসিবার শক্তি থাকে, প্রিয়তম মাঝে ছাথো তবে পার্থ-ভীম-যুদিষ্টিরে, পঞ্চ পাগুবেরে ; যে-কলঙ্গে লুব্ধ করি বহু হ'তে বহুতরদেরে উর্ণায় টানিতে চা ও—-সে-ভূশণ নারীরে না সাজে, দ বিশ্বাস করিতে পারো, এর চেয়ে উৎক্কাই বিবাহ ।

#### ১০৭ সলেট

একবার মনে হয়, দ্রে—বহু দ্রে—শাল, তাল,
তমাল, হিস্থাল আর পিয়ালের ছায়া-মান দেশে
প্রেম বুঝি নাহি টুটে, অশু বুঝি কোনোদিন এসে
আঁথি হ'তে মুছে নাহি নেয় স্বপ্ন। বুঝি এ-বিশাল
ধরণীর কোনো কোণে ফুল ফুটে রয় চিরকাল,
বসস্ত-সন্ধ্যার মোহ দক্ষিণ বাতাসে আসে ভেসে,
বুঝি সেথা রজনীর পরিতৃপ্ত প্রেমের আবেশে
প্রভাত-পদ্মের ভরে কেঁপে ওঠে তারার মুণাল।

যদি তাই হয়, তবু সেই দেশে তৃমি আর আমি বাহুতে জড়ায়ে বাহু নাহি যাবো শান্তির সন্ধানে; মোদের জানালা-পথে ব'য়ে যাক পৃথিবীর স্রোভ।
সে-স্রোতে কগনো যদি ভেসে আসে নীলাভ শরং
তোমার চোথের কোলে, মেঘ যদি কভূ মোহ আনে,
সে-চোথে আমার পানে চেয়ো তুমি অকশাং থামি।

### ১০৮. জিজ্ঞাসা

যদি এই হৃদয়ের রঙটুকু নিয়ে কোনোদিন
বাতাস উদাস হয়, আকাশ রঙিন,—
শরতে, কি বসস্তের কুহু-কাকলিতে
নতুন জন্মের স্থাদে হঃস্বপ্লেরে চায় মুছে দিতে,
তবে কি এ পৃথিবীর ছল্ম নটীবাস
শাস্ত্র রাজনীতি বাণিজ্য-বিলাস
সেই মূহূর্তের অভিসাবে
প্রাণের নিভূতে এদে খ'সে প'ড়ে যাবে একেবারে ?

যদি এই ভেঙ্গা মাটি শিশির দ্বার,
অনেক বিপথে ঘুরে পা ত্-পানি পথ খুঁজে পায়—
তবে কোনো প্রান্তরের পারে,
কিংবা কোনো ভ্লে-যা ওয়া নদীর কিনারে,
মান্থরের প্রেমের কি সংসারের বিচিত্র কাকলি,
ধুসর পাহাড়ে ঘেরা গ্রান কিংবা শ্রাম বনস্থলী,
পুরাতন আকাশ কি পুরোনো তারারা,
ধ্যানের শাসন পেয়ে ছাড়া
হবে নত আমার এ হদয়ের পুরোনো পুঁথিতে
কোনো-এক নতুন কবিতা লিখে দিতে ?

আমি সেই মুখ্রেরে খুঁজে শহরে, বাজারে, হাটে, মাঠের সর্জে, কথনো অরণ্যে, কভু রাজধানী-পথে জনতায়,
ঘুরেছি অনেক ক্লান্ত পায়।
রূপকাহিনীর মায়াপুরীতে নিভৃতে,
কত সোনা-ছাওয়া দিনে, কত হীরে-ছড়ানো রাত্রিতে,
সহস্রের স্রোতে ভেসে, কথনো বা নিজন সৈকতে,
ঘীপে ও মকতে আর কত তীথপথে,
কথনো বা মিনারের চূড়ায় দাড়ায়ে
দেখেছি ছ্-চোথে খুঁজে, সমুপে পশ্চাতে ভাইনে বাঁয়ে,
ভুধু মনে হয়—
বুঝি সে রয়েছে কাছে, বুঝি কাছে নয়।

হ'লো কতদিন!
সকালের রোদ আজ বিকালের ছায়ায় মলিন।
তবু জানি প্রাণের দে-চরম জিজাসা
আজো করে উত্তরের আশা
আকাশে বাতাদে চাঁদে, কথনো বা মাস্থের ঘরে,
পাথির আওয়াজে আর প্রণয়ের মৃত্ কঠখরে।
হয়তো জীবনে কিংবা জীবনেরও বড়ো কল্পনায়
দে-মুহুর্ভ আছে যেন, আছে প্রতীক্ষায়॥

### ১০৯. নইলে

প্যাচ কিছু জানা আছে কুন্তির ?
ঝুলে কি থাকতে পারো হুন্থির ?
নইলে
রইলে
ট্রাম না-চ'ড়ে—
ভাাবাচাকা রাস্তায় প'ডে বেঘোরে।

প্র্যাকটিস করেছো কি দৌড়ে ?
লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে আর ভোঁ-উড়ে ?
নইলে
নইলে
লরিতে চাপা,
তাড়া ক'রে বাড়ি থেকে বাড়িয়ো না পা।

দাঁত আছে মজবৃত সব বেশ ?
পাথর চিবিয়ে আছে অভ্যেস ?
নইলে
রইলে
ভাত না-থেয়ে,
চালে ও কাঁকরে আধাআদি থাকে হে।

স্থির ক'রে পা ছুটো ও মনটা,
দাড়াতে পারো তো বারো ঘণ্টা ?
নইলে
রইলে
না-কিনে ধৃতি—
যতই দোকানে গিয়ে করো কাকুতি।

### ১১০. জয়ের আগে

হে রাজপুত্র, তোমার ঘোড়ার পায়ের নিচে
কত অরণ্য-গিরি-জনপদ শুঁড়ায়ে গেছে,
নিঃসাড় এই প্রেত-পলীরও দগ্ধ মাঠে
ফেলিলে চরণ! মহাশ্চর্য কী আর আছে!
প্রণমি তোমারে, দিগ্লিজয়ের রাজ্যভাগ
তোমারি থাকুক, আমরা কেবল ভিক্ষা চাই-

যুদ্ধের পথ এঁকেছো বেথানে অশ্ব-খুরে জয়োৎসবের পুস্পসরণি এঁকো সেথাই।

সাত সমুদ্র তেরো নদী নথ-মুকুরে বটে,
কুপের বার্তা তত জানাশোনা হয়তো নেই,
পক্ষীরান্দের চর্যা যাহার আশৈশব
ভেক-পরিচয় নহেকো তাহার আয়ত্তেই।
কাহিনী তোমার ইতিবৃত্তে রক্ষণীয়,
মিনতি মোদের, ভট্টজনেরে ভিক্ষা দিয়ো;
আমাদের শুধু দিয়ো কিঞ্ছিৎ চরণ-ছায়া
এবং তোমার দর্শন অতি দর্শনীয়।

রাজার কাহিনী বহু-বিশ্রত, প্রজার কথা রাজভট্টের মহাকাব্যেতে কচিং মেলে, রাজ্যশাসনও শুনি লোকম্থে হরুহু নয় রাজপুরুষেরা রাজস্বর্ণের অংশ পেলে। তাই অন্তরোধ, রাজকন্তার সোহাগ ফাঁকে অতি অভাজন প্রজাগণ প্রতি করুণা করি' দিয়ো একবার দর্শন—বহু বিজ্ঞাপিত, কুর বুভুক্ষা ভূলি যাতে সেই গর্ব শ্বরি'।

হে রাজপুত্র, ভোমার ঘোড়ার পুত্রু ঘের।

মরকত আর বৈদূর্যের মালার প্রতি
করিবো না লোভ, শপথ তোমার, ঈর্বাবশে
ভাগ্যে তোমার করিবো না রোষ, দণ্ডপতি!
বহুপ্রতীক্ষমানা—বাঞ্চিত হে বীরবর,
অতি দরিদ্র অভাজন মোরা ভিক্ষা চাই,
যুদ্ধের পথ এঁকেছো যেপানে অশ্বথুরে
ভয়োৎসবের পুস্পাসরণি এঁকো সেথাই।

# নীলচন্দ্র সরকার

( 60 ( 20 )

### ১১. জামভলা

আয় চ'লে এই জামতলায় দূর থেকে ভাগ বাড়িটা তোর এদিকে জানলা ওদিকে দোর চলস্ত ছবি ঝলমলায়। ওদিকে বেরোয় গোয়া আঁকারাঁকা আকাশের রোদে ফণা-ভুলে-রাথা; মেঝে ঘটানি, জলের আওয়াজ, ঘর থেকে ঘরে ঘুরে ফেরে কাজ; বিছানা বসন বাসন বাধ্য, ভাডার ধমকে এগোয় খাত : পত্ৰপত ভিজে কাপড উড়ছে জানলার নিচে বেড়াল খুরছে; 'গামছা কোথায়, ঘটিটা মাজ না'— বাঙ্গে বিচিত্র স্থরের বাজনা। ছাাথ ব'নে এই জামতলায় কেমন খেলনা বাড়িটা তোর, দপদপ করে জানালা-দোর

ছবির মতন লাগে মধুর
বাইরে এখানে জামতলায়
মনের বাঁধুনি এলিয়ে যায়
শীতল ছায়ায় উদাস স্থর।
বাড়িতে ফিরলে এলাকা ঘড়ির,
খুচরো চলন প্যসা-কড়ির,
খুটনোটি আর এটাতে-ওটাতে
পুরোনো অভাব নতুন মেটাতে,

মান্ত্রধ বাঁচার ঢেউগ্লায়।

কথনো রঙ্গে দমকা মেজাজে
কথনো কথায় এ-কাজে সে-কাজে
জুতোয় জামায় সেধিয়ে পেরিয়ে
সময়ের গাঁট অনেক পেরিয়ে
ফের মশারিতে ধ্বনিকাপাত
চোপে জল দিয়ে আবার প্রভাত।

বাইরে এখানে জামছায়ায়

ঘটে না কিছুই সারা তুপুর।

এ শুধু সময়বহার স্থর।

মনের বাঁধুনি এলিয়ে যায়।

# বুদ্ধদেব বস্থ

( 写. 320৮ )

১১২. বন্দীর বন্দনা

( অংশ )

বাসনার বক্ষোমাঝে কেঁদে মরে ক্ষ্বিত যৌবন,
তর্দম বেদনা তার ক্তিনের আগ্রহে অধীর।
রক্তের আরক্ত লাজে লক্ষবর্ঘ-উপবাসী শৃঙ্গার-কামনা
রমণী-রমণ-রণে পরাজয়-ভিক্ষা মাগে নিতি;—
তাদের মেটাতে হয় আয়-বঞ্চনার নিত্য ক্ষোভ।
আছে কুর স্বার্থদৃষ্টি, আছে মৃঢ় স্বার্থপর লোভ,
হিরয়য় প্রেম-পাত্রে হীন হিংসা-দর্প শুপ্ত আছে।
আনন্দ-নন্দিত দেহে কামনার কুৎসিত দংশন,
জিঘাংসার কৃটিল কৃঞ্জীতা।
ফ্রন্বের গ্যান মোর এরা সব ক্ষণে-ক্ষণে ভেঙে দিয়ে যায়,
কাদায় আমারে সদা অপমানে, ব্যথায়, লজ্জায়।
ভূলিয়া থাকিতে চাই; —ক্ষণ-তরে ভূলে যাই ভূবে গিয়ে লাবণ্য-উচ্ছ্য়াদে—
তব্, হায়, পারিনে ভূলিতে।
নিমেষে-নিমেষে ক্রটি, পদে-পদে স্থলন-পতন,
আপনারে ভূলে-যাওয়া—স্কর্বের নিত্য-অসম্মান।

বিশ্বস্রষ্টা, তুমি মোরে গড়েছে। অক্ষম করি' যদি, মোরে ক্ষমা করি' তব অপরাধ করিয়ো ক্ষালন।

বিধাতা, জানো না তুমি কী অপার পিপাসা আমার অমৃতের তরে। না-হয় ডুবিয়া আছি ক্লমি-ঘন পক্ষের দাগরে, গোপন অন্তর মম নিরন্তর স্থার তৃষ্ণায় শুক হ'য়ে আছে তবু। না-হয় রেখেছো বেঁধে; তবু জেনো, শৃষ্থলিত ক্ষুদ্র হও মোর উধাও আগ্রহ-ভরে উপর্বনভে উঠিবারে চায় অসীমের নীলিমারে জডাইতে ব্যগ্র আলিগনে। মোর আঁখি রহে জাগি' নিস্তর নিশীথে, আপন আসন পাতে নিদ্রাহীন নক্ষর-সভায়, স্বচ্ছ শুক্ল ছায়া-পথে মায়া-রথে ভ্রমি' ফেরে ক ভূ আবেশ-বিভ্রমে। তুমি মোরে দিয়েছো কামনা, অন্ধকার অমা-রাত্রি-সম, তাহে আমি গড়িয়াছি প্রেম, মিলাইয়া স্বপ্ন-স্থধা মম। তাই মোর দেহ যবে ভিক্ষকের মতো ঘুরে মরে কুধা-জীর্ণ, বিশীর্ণ কন্ধাল--সমস্ত অন্তর মম সে-মুহুর্তে গেয়ে ওঠে গান অনন্তের চির-বার্তা নিয়া: সে-কেবল বার-বার অসীমের কানে-কানে একটি গোপন বাণী কছে-'তবু আমি ভালোবাসি, তবু আমি ভালোবাসি আজি !' রক্ত-মাঝে মগুফেনা, সেথা মীনকেতনের উড়িছে কেতন, শিরায়-শিরায় শত সরীস্প তোলে শিহরণ, লোলুপ লালসা করে অগ্রমনে রসনা-লেহন। তবু আমি অমৃতাভিলাধী !---

অমৃতের অন্বেষণে ভালোবাসি, শুধু ভালোবাসি, ভালোবাসি—আর-কিছু নয়।
তৃমি যারে ক্ষয়োছো, ভগো শিল্পী, সে তো নহি আমি,
সে ভোমার তৃঃস্বপ্ন দারুণ।
বিশ্বের মাধুর্য-রস তিলে-তিলে করিয়া চয়ন
আমারে রচেছি আমি; —তুমি কোথা ছিলে অচেতন
সে-মহা-ক্ষর-কালে—তুমি শুধু জানো সেই কথা।

মোর আপনারে আমি নব-জন্ম করিয়াছি দান।
নিখিলের স্রষ্টা তুমি, তোমার উদ্দেশে আজি তাই,
মোর এই স্বষ্ট-কার্য উৎস্থ করিত্ব সন্তর্পণে।
মোর এই নব স্বাচ্চি—এ যে মূর্ত বন্দনা তোমার,
অনাদির মিলিত সংগীত।
আমি কবি, এ-সংগীত রচিয়াছি উদ্দীপ্ত উল্লাদে,
এই গর্ব মোর—
তোমার ক্রাটরে আমি আপন সাধনা দিয়া করেছি শোধন.
এই গর্ব মোর।
লাঞ্চিত এ-বন্দী তাই বন্ধহীন আনন্দ-উচ্ছ্বাদে
বন্দনার ছন্মনামে নিষ্ঠ্র বিদ্রূপ গেলে। হানি'
তোমার সকাশে।

### ১১৩. শেষের রাত্রি

পৃথিবীর শেষ দীমা ষেইখানে, চারিদিকে খালি আকাশ ফাঁকা, আকাশের মুথে ঘুরে-ঘুরে যায় হাজার-হাজার তারার চাকা, যোজনের পরে হাজার যোজন বিশাল আঁধারে পৃথিবী ঢাকা।
. (তোমারি চুলের মতো ঘন কালো অন্ধকার, তোমারি আঁথির তারকার মতো অন্ধকার; তবু চ'লে এসো; মোর হাতে হাত দাও তোমার—
কক্ষা, শক্ষা কোরো না।) বিশাল আকাশ বাসনার মতো পৃথিবীর মুপে এসেছে নেমে,
ক্লান্ত শিশুর মতন ঘূমায় ক্লান্ত সময় সংসা থেমে;
দিগন্ত থেকে দূর দিগন্তে ধূসর পৃথিবী করিছে থাঁ-থা।
( আমারি প্রেমের মতন গহন অন্ধকার,
প্রেমের অসীম বাসনার মতো অন্ধকার;
তবু চ'লে এসো; মোর হাতে হাত দাও তোমার—ক্ষা, শক্ষা কোরো না।)

নেমেছে হাজার আঁধার রজনী, তিমির-তোরণে চাঁদের চূড়া, হাজার চাঁদের চূড়া ভেঙে-ভেঙে হয়েছে ধুসর স্মৃতির প্র্যুড়া। চলো চিরকাল জলে যেথা চাঁদ, চির-আঁধারের আড়ালে বাঁকা। (তোমারি চুলের বগুার মতো অন্ধকার, তোমারি চোথের বাসনার মতো অন্ধকার; তবু চ'লে এসো, মোর হাতে হাত দাও তোমার, ক্ঞা, শহা কোরো না।)

এসেছিলো যত রূপকথা-রাত ঝরেছে হলদে পাতার মতো,
পাতার মতন পীত স্মৃতিগুলি যেন এলোমেলো প্রেতের মতো।
—রাতের আঁধারে দাপের মতন আঁকাবাকা কত কুটিল শাখা।
( এদো চ'লে এদো; দেখানে দময় দীমানাহীন,
হঠাৎ-ব্যথায় নয় দ্বিখণ্ড রাত্রিদিন;
দেখানে মোদের প্রেমের দময় দময়হীন,
কন্ধা, শন্ধা কোরো না।)

অনেক ধৃদর শ্বরণের ভারে এখানে জীবন ধৃদরতম,
ঢালো উজ্জ্বল বিশাল বক্তা তীব্র তোমার কেশের তমো,
আদিম রাতের বেণীতে জড়ানো মরণের মতো এ-আঁকাবাঁকা।
( ঝড় তুলে দাও, জাগাও হাওয়ার ভরা জোয়ার,
পৃথিবী ছাড়ায়ে, সময় মাড়ায়ে যাবো এবার,

# তোমার চুলের ঝড়ের আমরা ঘোড়সওয়ার— কন্ধা, শন্ধা কোরো না।)

বেখানে জ্বলিছে আঁধার-জোয়ারে জোনাকির মতো তারকা-কণা, হাজার চাঁদের পরিক্রমণে দিগস্ত ভ'রে উন্মাদনা। কোটি স্থের জ্যোতির নৃত্যে আহত সময় ঝাপটে পাথা। (কোটি-কোটি মৃত স্থের মতো অন্ধকার তোমার আমার সময়-ছিন্ন বিরহ-ভার; এসো চ'লে এসো; মোর হাতে হাত দাও তোমার— কন্ধা, শক্ষা কোরো না।)

তোমার চুলের মনোহীন তমো আকাশে-আকাশে চলেছে উড়ে আদিম রাতের আঁধার-বেণীতে জড়ানো মরণ-পুঞ্জে ফুঁড়ে,— সময় ছাড়ায়ে, মরণ মাড়ায়ে—বিহ্যুৎময় দীপ্ত ফাঁকা। ( এসো চ'লে এসো, যেখানে সময় সীমানাহীন, সময়-ছিন্ন বিরহে কাঁপে না রাত্রিদিন। সেখানে মোদের প্রেমের সময় সময়হীন কন্ধা, শক্ষা কোরো না।)

### ১১৪. চিল্কায় সকাল

কী ভালো আমার লাগলো আজ এই সকালবেলায় কেমন ক'রে বলি।

কী নির্মল নীল এই আকাশ, কী অসহ স্থন্দর, যেন গুণীর কণ্ঠের অবাধ উন্মূক্ত তান দিগন্ত থেকে দিগন্তে:

কী ভালো আমার লাগলো এই আকাশের দিকে তাকিয়ে; চারদিক সবুজ পাহাড়ে আঁকাবাঁকা, কুয়াশায় োঁায়াটে, মাঝখানে চিন্ধা উঠছে ঝিলকিয়ে। তুমি কাছে এলে, একটু বসলে, তারপর গেলে ওদিকে, ইন্টেশনে গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে, তা-ই দেগতে। গাড়ি চ'লে গেলো। —কী ভালো তোমাকে বাসি, কেমন ক'রে বলি।

আকাশে স্থর্বের বক্তা, তাকানে। যায় না।
গোকগুলো একমনে ঘাস ছি ড়ছে, কী শাস্ত !
—তুমি কি কথনো ভেবেছিলে এই হ্রদের ধারে এসে আমরা পাবে।
যা এতদিন পাইনি।

রুপোলি জল শুয়ে-শুয়ে স্বপ্ন দেখছে, সমস্ত আকাশ নীলের স্রোতে ঝ'রে পড়ছে তার বৃকের উপর স্থর্বের চুম্বনে। —এখানে জ'লে উঠবে অপরূপ ইক্রধয় তোমার আর আমার রক্তের সম্প্রকে খিরে কখনো কি ভেবেছিলে ?

কাল চিন্ধায় নৌকোয় যেতে-যেতে আমরা দেপেছিলাম হুটো প্রজাপতি কত দূর থেকে উড়ে আসছে জলের উপর দিয়ে। —কী হুঃসাহস! তুমি হেসেছিলে, আর আমার কী ভালো লেগেছিলে।

তোমার সেই উজ্জ্বল অপরপ স্থা। ছাথো, ছাথো, কেমন নীল এই আকাশ। — আর তোমার চোথে কাঁপছে কত আকাশ, কত মৃত্যু, কত নতুন জন্ম কেমন ক'রে বলি।

#### ১১৫. ব্যাং

বর্ধায় ব্যাণ্ডের ফুর্তি। বৃষ্টি শেষ, আকাশ নির্বাক; উচ্চকিত ঐকতানে শোনা গেলো ব্যাণ্ডেদের ডাক। আদিম উল্লাসে বাজে উন্মুক্ত কণ্ঠের উচ্চ স্থব। আজ কোনো ভয় নেই—বিচ্ছেদের, কুধার, মৃত্যুর। ঘাস হ'লো ঘন মেঘ; স্বচ্ছ জল জ'মে আছে মাঠে।
উদ্ধৃত আনন্দগানে উৎসবের দ্বিগ্রহর কাটে।
স্পর্শময় বর্ষা এলো; কী মন্থণ তরুণ কর্দম!
স্ফীতকণ্ঠ, বীতস্কল্ধ—সংগীতের শরীরী সপ্তম।
আহা কী চিরুণ কাস্তি মেঘমিগ্র হল্দে-সবৃজে!
কাচ-স্বচ্ছ উপ্লে দৃষ্টি চক্ষু যেন ঈশ্বরের থোজে
ধ্যানমগ্র শ্ববি-সম। বৃষ্টি শেষ, বেলা প'ড়ে আসে;
গন্তীর বন্দনাগান বেজে ওঠে স্তম্ভিত আকাশে।
উচ্চকিত উচ্চ স্থর স্ফীণ হ'লো; দিন মরে ধুঁকে;
অন্ধকার শতচ্ছিদ্র একছন্দা তন্দ্রা-আনা ভাকে।
মধারাত্রে ক্রন্ধার আমরা আরামে শ্ব্যাশায়ী
ভার পৃথিবীতে শুরু শোনা যায় একাকী উৎসাহী
একটি অক্লান্ত স্থর; নিগৃড় মন্বের শেষ প্লোক—
নিংসন্ধ ব্যান্ডের কর্প্নে উৎসারিত—ক্রোক, ক্রোক, ক্রোক।

#### ১১৬. রূপান্তর

দিন মোর কর্মের প্রহারে পাংশু,
রাত্রি মোর জলস্ত জাগ্রত স্বপ্নে।

ধাতৃর সংঘর্ষে জাগো, হে জন্দর, শুল অগ্নিশিথা,
বস্তুপুঞ্চ বায়ু হোক, চাঁদ হোক নারী,
মৃত্তিকার দূল হোক আকাশের তারা।

জাগো, হে পবিত্র পদ্ম, জাগো তুমি প্রাণের মৃণালে,
চিরস্থনে মৃক্তি দাও ক্ষণিকার অমান ক্ষমায়,
ক্ষণিকেরে করো চিরস্তন।

দেহ হোক মন, মন হোক প্রাণ, প্রাণে হোক মৃত্যুর সংগম,
মৃত্যু হোক দেহ, প্রাণ, মন।

# ১১৭. কোনো মূভার প্রতি

'ভূলিবো না'—এত বড়ো স্পর্ধিত শপথে
জীবন করে না ক্ষমা। তাই মিথ্যা অঙ্গীকার থাক।
তোমার চরম মৃক্তি, হে ক্ষণিকা, অকল্পিত পথে
ব্যাপ্ত হোক। তোমার মৃথশ্রী-মাগ্না মিলাক, মিলাক
তণে-পত্রে, ঋতুরধে, জলে-স্থলে, আকাশের নীলে।
শুধু এই কথাটুকু হদয়ের নিভৃত আলোতে
জেলে রাধি এই রাত্রে—তুমি ছিলে, তরু তুমি ছিলে।

### ১১৮. প্রত্যহের ভার

বে-বাণীবিহপে আমি আনন্দে করেছি অভ্যর্থনা ছন্দের স্থলর নীড়ে বার-বার, কখনো ব্যর্থ না হোক তার বেগচ্যুত পক্ষমৃক্ত বায়র কম্পন জীবনের জটিল গ্রন্থিল বক্ষে; বে-ছন্দোবন্ধন দিয়েছি ভাষারে, তার অন্থত আভাদ যেন থাকে বংসরের আবর্তনে, অদৃষ্টের ক্রুর বাকে-বাকে, ক্টিল ক্রান্থিতে; যদি ক্লান্থি আদে, যদি শান্থি যায়, যদি হংপিও শুধু হতাশার ডম্বরু বাজায়, রক্ত শোনে মৃত্যুর মৃদঙ্গ শুধু; — তবুও মনের চরম চূড়ায় থাক শে-অমর্ত্য অতিথি-ক্ষণের চিহ্ন, যে-মৃত্তে বাণীর আ্বারে জেনেছি আপন সন্তা ব'লে, স্তর্ধ মেনেছি কালেরে, মৃচ্ প্রবচন মরত্বে; যথন মন অনিচ্ছার অবশ্য-বাঁচার ভূলেছে ভীষণ ভার, ভূলে গেছে প্রত্যহের ভার।

#### ১১৯. অসম্ভবের গান

বৃথাই জপিয়েছি তোমারে, মন, থামাও অস্থির চ্যাচামেচি। কোথায় অজুনি! কোথায় কামরূপ! এক বসম্ভেই শৃক্ত তূণ।

এক বসন্তেই শৃত্য তূণ ? তাহ'লে আজো কেন শান্তি নেই ? কেন বিচক্ষণ যুধিষ্ঠির পাঞ্চালীরে রাখে পাশায় পণ ?

কোনো বিচক্ষণ যুধিষ্টির জানে না কেন এই পরিশ্রম, জানে না সন্ধ্যায় ক্লান্ত পাথা হঠাৎ কাঁপে কোন আকাজ্ঞায়।

হঠাং কাঁপি কোন আকাজ্ঞায়—
বৃথাই জপালাম তোমারে, মন—
উন্মাদিনী পাশা বরং ভালো,
আজো কি চিত্রাঞ্দার আশা ?

বরং প্রোজ্জল জুয়োর চোথে ছাখো-না ডুব দিয়ে কোথায় তল, কিংবা মদিরার উদার বুকে পাবে তো অস্তত অন্ধকার।

এখানে কিছু নেই, অন্ধকার,
শৃক্ত তৃণ এক বসম্ভেই,
এ-বনে কেন তবে আবার খোঁজো
অনিশ্যুতার অসম্ভবে!

অনিশ্চয়তার অধেষণে পাঞ্চালীরে পেয়েছিলে সেবার, সে আজ এত দূর বিপ্যাত যে স্বয়ং ক্লফের সে-ই মধুর।

ক্ষল অন্সের, তোমার শুধু অন্য কোনো দূর অরণ্যের পদ্বীনতায় স্বপ্নে কেঁপে ওঠা কোন অসম্ভব আকাজ্ঞায়।

স্বপ্নে ওঠে রোল—কোথায় কামরূপ কাঁপছে চিত্রাপদার ঠোঁটে ! হে বীর, ভাঙো ভূল ! ব্রহ্মচারী তৃমি ? —আবার বসস্তের হুলুম্বুল।

আবার বদন্তের হুলুস্কুল।
ব্রন্ধচারী তুমি, দব্যসাচী!
থামে না চ্যাচামেচি! যদি অদন্তব,
ত্রেএ-ভৃষার কোথায় মূল ?

# ১২০. বৃষ্টির দিন

বৃষ্টি এলো, আবার বৃষ্টি! বৈশাথের রূপনী বৃষ্টি নয়, শ্রাবণের আদরে ভরা স্পর্শ নেই, হিম বৃষ্টি, কালো বৃষ্টি, হেমস্টের শীত-নামানো বৃষ্টি।

আ, এই ভালো, এই আমার ভালো লাগে! আধিনের উজ্জ্ব দিনগুলি তাদের হিরের দাঁত দেখিয়ে ব'লে গেছে আমাকে, 'ওরে প্রক্ষিপ্ত মানবক, বিষের অপলাপ, চেয়ে তাথ আমাদের দিকে—কী স্থন্দর আমরা, কী নির্মম, উদাদীন!' তাদের আলোর ধারে ছিঁড়ে গেছি আমি, তাদের ব্যক্ষের ভারে অবসন।

সান্থনা নিয়ে এলো এই দিন, এই হুয়ে-পড়া, বুজে-আসা, নিরবয়ব দিন।
ঘণ্টা মুছে গেছে, সময়ের ক্রুর কামড় আৰু আর সইতে হবে না আমাকে—

কিছুক্ষণ, অস্তত কিছুক্ষণ ছুটি! সকাল মিশে খাবে দুপুরে, দুপুর মিলিয়ে খাবে বিকেলে—চিহ্ন নেই, গয়না নেই, অস্ত্র নেই—একটানা, একাকার, ধূদর।

আজ আকাশ ভ'রে মেঘ ছড়িয়ে পড়েছে আমারই আত্মার কালিমার মতো, আর এই রুঢ় বৃষ্টির তলায় কলকাতা প'ড়ে আছে যেন কামূক স্বামীর ভারণিষ্ট কোনো নির্বোধ নিঃসাড় ক্লান্ত সহিষ্ণু প্রোঢ় রুমণী।

আমি ব'সে আছি জানলায়; অন্ধকার মেঘের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে অনন্তকালের মধ্যে ড্বিয়ে দিচ্ছি আমার মনন্তাপ—, তিক্ত শৃতি, ত্রন্ত অনুশোচনা, আমার নিংশক, নিংশক চীৎকার।

এদিকে মাহুষের সংসারে বেলা বাড়ে; কেউ দোকান খুলে বসে, কেউ ফেরে বাজার থেকে, আর একে-একে ট্যামের ফিপে লোকেরা এসে দাঁড়ায়—ছাতা নিয়ে, বর্গাতি নিয়ে, বেঁচে থাকার গন্তীর প্রতিজ্ঞা নিয়ে, ভূলে থাকার উদার আখাসে মজ্জ্মান।

কী ভুলতে চায় ? বেঁচে আছে তা-ই ভুলতে চায়।

শুনছো না বৃষ্টির শব্দে আকাশ ভ'রে ঘোষণা উঠছে—'পালাও! আপিশে, ফাাক্টরিতে, ফটকাবাদ্ধারে, রাজনীতির উত্তেজনায়—যেথানে হয়, পালাও। আর যথন সন্ধের পর আর কিছুই থাকবে না, তথন মদ, তথন জুয়ো, তথন গণিকার পরিশ্রমী আলিঙ্গন। যেথান হোক, যেমন ক'রে হোক—পালাও, ছুর্ভাগা জীব, লুকিয়ে রাথো তোমার চেতনার অভিসম্পাত, ছুবিয়ে দাও দিনের পর দিনের এই আবর্তন—এই হত্যাকারী আবর্তন! কেননা মৃত্যু ছঃথের নয়, তুমি যে মরছো সেটা জানতে পাণ্যাই যরণা।

# ১২১. শীতরাত্রির প্রার্থনা

এসো, ভূলে যাও তোমার দব ভাবনা, তোমার টাকার ভাবনা, স্বাস্থ্যের ভাবনা, এর পর কী হবে, এর পর, ফেলে দাও ভবিয়তের ভয়, আর অতীতের জন্ম মনস্তাপ। আজ পৃথিবী মুছে গেছে, তোমার দব অভ্যস্ত নির্ভর

ভাঙলো একে-একে ;—রইলো হিম নিঃদঙ্গতা, আর অন্ধকার নিস্তাপ রাত্রি ; —এদো প্রস্তুত হও। বাইরে বরফের রাত্রি। ডাইনি-হাওয়ার কনকনে চাবুক গালের মাংস ছিঁড়ে নেয়, চাঁদটাকে কাগজের মতো টুকরো ক'রে ছিটিয়ে দেয় কুয়াশার মধ্যে, উপড়ে আনে আকাশ, হিংস্থক হাতে ছড়িয়ে দেয় হিম; শাদা, নরম, নাচের মতো অক্ষরে পৃথিবীতে মৃত্যুর ছবি এঁকে যায়।

তাহ'লে ডুবলো তোমার পৃথিবী, হারিয়ে গেলো চিরদিনের অভিজ্ঞান; ফুল নেই, পাপি ডাকে না, নাম ধ'রে ভরা গলায় ডাকে না কেউ; অচেনা দেশ, অস্থায়ী ঘর, শৃশু ঘরে নিঃসংল প্রাণ, আর বাইরে উত্তরের শীত, অন্ধকার, মেক-হাওয়ার চেউয়ের পর চেউ। এই তো সময়; —সংহত হও।

সংহত হও, নিবিড় হও: অতীত এখনো ফরিয়ে ষায়নি, ভুলো না, যে-অতীত অপেক্ষা ক'রে আছে তোমার জন্ম, তারই নাম ভবিশ্বং; যাবে, হবে, ফিরে পাবে। মৃহুর্তের পর মূহুর্তের ছলনা কেবল চায় বেঁধে রাথতে, লুকিয়ে রাথতে। কিন্তু তোমার পথ চ'লে গেছে অনেক দূরে, দিগন্তে।

শেই প্রথম দিনে কে হাত রেখেছিলো তোমার হাতে, আজও তো মনে পড়ে তোমার,

যাতে মনে পড়ে, ভুলতে না পারো, তাই অনেক ভুলতে হবে তোমাকে, যাতে পথ চলতে ভয় না পাও, ফেলে দিতে হবে অন্নেক জগাল, সাবধানের ভার.

হ'তে হবে রিক্ত, হারাতে হবে যা-কিছু তোমার চেনা, যাতে পথের বাঁকে-বাঁকে পুরোনোকে চিনতে পারো, নতুন ক'রে।

এসো, আন্তে পা ফাালো, সিঁ ড়ি বেয়ে উঠে এসো তোমার শৃত্য ঘরে—
তুমি ভ'রে তুলবে, তাই শৃত্যতা। তুমি আনবে উষ্ণতা, তাই শীত।
এসো, ভূলে যাও তোমার টাকার ভাবনা, বাঁচার ভাবনা, হাজার ভাবনা—
আর এর পরে

তোমার দিকে এগিয়ে আদবে ভবিয়াং, পিছন থেকে ধ'রে ফেলবে অতীত। এসো, মৃত্যুর জন্ম প্রস্তুত হও আন্ধ রাত্রে।

তা-ই চাও তুমি, তারই জন্ম তোমার বৃত্কা; এই মৃত্যুর হাতেই
মৃত্তের পর মৃত্তের ছলনা হবে ছিন্ন;
যেমন তোমার চোথের দামনে পৃথিবী ম'রে গেলো আজ—ফুল নেই,
দব দবুজ নিবে গেছে, চারদিকে শুধু কঠিন শাদা শুক্তার চিহ্ন—
তেমনি তোমাকে ভূবতে হবে, তোমাকে ও।

ভূবতে হবে মৃত্যুর তিমিরে, নয়তো কেমন ক'রে বেঁচে উঠবে আবার ?
লুপ্ত হ'তে হবে পাতালে, নয়তো কেমন ক'রে দিরে আদবে আলোয় ?
তুমি কি জানো না, বার বার মরতে হয় মানুষকে, বার-বার,
তুলতে হয় মৃত্যু আর নবজন্মের বিরামহীন দোলায়
সত্যি যদি বাঁচতে হয় তাকে।

অন্ধকারকেই মৃত্যু নাম দিয়েছি আমরা। বীজ ম'রে ধায়, ধগন অদৃশু হয় মাটির তলার সংগোপন গৃঢ় গহুরে; শীত এলে ম'রে ধায় পৃথিবী, ঝ'রে ধায় পাতা, নেয় বিদায় ঘাস, ফুল, ঘাস-ফড়িং; নেকড়ে আদে বেরিয়ে; কালো, কালো নিষ্ঠুর কবরে

হারিয়ে যায় প্রাণ-ধ্বধবে তুমারের তলায়।

তেমনি তুমি; —তোমারও রোদ ম'রে গেলো, ঘন হ'য়ে ঘিরলো কুয়াশা, তোমার আলোর পৃথিবী ছেড়ে তুমি নেমে এলে পাতালে, তোমার রঙিন সাজ ছিড়ে গেলো, মুছে গেলো নাম, ভুলে গেলে

তোমার ভাষা,

যত চোপ তোমাকে চিনেছিলো একদিন, সেই সব উৎসবের মতো চোথের আড়ালে

তুমি মিলিয়ে গেলে--অন্ধকার থেকে অন্ধকারে।

কিন্তু মাটির বৃক চিরে লুপ্ত বীজ ফিরে আসে একদিন,
আবার দেখা দেয়, অন্ত নামে, নতুন জরে, রাশি-রাশি ফসলের ঐশ্বর্ষে;
আর এই শীত—তুমি তো জানো—প্রত্যেক ফোঁটা বরফের সঞ্চে
তারও শুধু জ'মে উঠছে ঋণ,

সব শোধ ক'রে দিতে হবে ; প্রচ্চন্ন প্রাণ অবিচল ধৈর্যে জেগে আছে দীর্ঘ, দীর্ঘ রাত্তি।

শুধু জেগে আছে তা-ই নয়, কাজ ক'রে যাচ্ছে গোপনে-গোপনে, সৃষ্টি ক'রে যাচ্ছে মৃত্যুব বৃকে নতুন জন্ম, কবর ফেটে অব্বা অদ্ভূত উৎসারণ, পাথর ভেঙে স্রোত, বরফের নিথর আন্তরণে স্পান্দন—যথন ঘোমটা চি ডে উকি দেবে ক্ষীণ, প্রবল, উচ্জ্জল, আশ্চর্য সবৃদ্ধ বসন্তের প্রথম চুম্বনে।

আর তাই এই মৃত্যু তোমার প্রতীক্ষা—তোমাকে তার যোগ্য হ'তে হবে,
ভূলতে হবে সাবধানের দীনতা, হাজার ভাবনার জ্ঞাল;
সন্দেহ কোরো না, প্রতিবাদ কোরো না; নিহিত হও এই কঠিন হিম ধবধবে
আন্তরণের অন্তঃপুরে, বীজের মতো—যেগানে অপেক্ষা ক'রে আছে
তোমার চিরকাল।

উৎসর্জন করো, সমর্পণ করো নিজেকে।

নিবিড় হ'লো রাত্রি, পাংলা চাঁদ ছিঁড়ে গেলো, নেকড়ের মতো অন্ধকার, দলে-দলে ডাইনি বেরোলো হাওয়ায়, আততায়ীর ছুরির মতো শীত। এরই মধ্যে তোমার ষজ্ঞ; উৎসর্গ হবে প্রাণ, আগুন জালবে আত্মার, ভত্ম হবে যাকে ভেবেছো তোমার ভবিয়ৎ, আর যাকে জেনেছো তোমার অতীত। পবিত্র হও, প্রতীক্ষা করো।

ঐ শোনো, ঘণ্টা বাজে গির্জেভে; এদের উৎসবের ক্ষণ আসন, ঈশ্বরের একজাত, একমাত্র পুত্রের জন্মের স্মরণে;— কিন্তু তুমি—তোমার শরীর ভিন্ন মাটিতে তৈরি, অহ্য গান বাজে তোমার রক্তে, অহ্য এক আশাদের উচ্চারণে ধ্বনি তোমার ইতিহাসের আকাশ। তুমি জেনেছো, মান্নথমাত্রেই অমৃতের পুত্র—শুধু একজন নয়, প্রত্যেকে, তুমি বলেছো, অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে যাও, মৃত্যু থেকে অমৃতে, তুমি শুনেছো, জন্মের পর জন্মান্তর আবর্তের মতো এঁকে-বেকৈ অমৃতের দিকে নিয়ে যায়; —আর এই জীবন, সেও তার সময়ের সীমায়, মাংসের গণ্ডিতে

বন্দী হ'য়ে থাকবে না।

তাই তো জানো তুমি—বার-বার মরতে হয় মাহ্যকে, নতুন ক'রে জন্ম নেবার জন্ম,

শুধু জন্ম-জন্মাত্তর নয়, একই জন্মে তার এই মৃত্যু আর পুনকখান, শুধু একজনের নয়, সকল মাত্ত্বের—হাদয়ের আকাজ্ফার অরণা ল্কিয়ে রেণেছে চিরকাল এই বুভূক্ষা—তারই জন্ম সব কালা, সব কালা-ভরা গান,

বুকে বুক রেথে ভৃপ্তিহীন প্রেমিক।

তৃপ্তিহীন বিরহে তুমি জলছো—জলতে দাও, পুড়ে যাক যা-কিছু তোমার পুরোনো,

ডিমের খোলশের মতো ফেটে যাক তোমার পৃথিবী, বেরিয়ে আন্তক অন্ত এক দ্বগং,

এই পাতাল বেয়ে নেমে যাও আরো, আরো অন্ধকারে; যথন সব হারাবে, কোনো

চিহ্ন আর থাকবে না, তথনই ভোমাকে ধ'রে ফেলবে অতীত, এগিয়ে **আসবে** ভোমার দিকে ভবিগ্য**্**—

দব নতুন---নতুন হ'য়ে।

সময় হ'লো, বাইরে অনাকার অন্ধকার, প্রেতের চীৎকারের মতো হাওয়া;
অচেনা দেশ, অস্থায়ী ঘর, শৃশু ঘরে নিঃসম্বল প্রাণ;
আজ আর কিছু নেই তোমার—শুধু একফোঁটা রক্তে-লীন সংগোপন
ঝাপদা পথ-চাওয়া

এই ব্যাপ্ত কুয়াশার মধ্যে ক্ষীণ, ক্ষণিক, লুকিয়ে-থাকা তারার মতো কম্পমান।

প্রস্তুত হও, প্রতীক্ষা করো তোমার মৃত্যুর জ্ঞা।

ষে-মৃত্যুকে ভেদ ক'রে লুপ্ত বীজ ফিরে আসে নির্ভূল, রাশি-রাশি শস্তের উৎসাহে, ফসলের আশ্চর্য সফলতায়, ষে-মৃত্যুকে দীর্ণ ক'রে বরফের কবর ফেটে ফুল জ'লে ওঠে সবুজের উল্লাসে, বসন্তের অমর ক্ষমতায়— সেই মৃত্যুর—নবজন্মের প্রতীক্ষা করো।

মৃত্যুর নাম অন্ধকার ; কি রু মাতৃগ 5—তাও অন্ধকার, ভূলো না, তাই কাল অবগুঠিত, যা হ'য়ে উঠছে তা-ই প্রচ্ছন্ন ; এসো, শাস্ত হও : এই হিম রাত্রে, যথন বাইরে-ভিতরে কোথাও আলো নেই,

তোমার শৃহ্যতার অজ্ঞাত গহ্বর থেকে নবজন্মের জন্য প্রার্থনা করো, প্রতীক্ষা করো, প্রস্তুত হও।

# ১২২. দায়িত্বের ভার

কিছুই সহজ নয়, কিছুই সহজ নয় আর।
লেখা, পড়া, প্রুক্ত পড়া, চিঠি লেখা, কথোপকথন,
যা-কিছু ভূলিয়ে রাথে, আপাতত, প্রত্যহের ভার—
সব যেন, বৃহদরণ্যের মতো তর্কপরায়ণ
হ'য়ে আছে বিকল্পকৃটিল এক চতুর পাহাড়।
সেই যুদ্ধে বার-বার হেরে গিয়ে, ম'রে গিয়ে, মন
যখন বলেছে, শুধু দেহ নিয়ে বেঁচে থাকা তার
সবচেয়ে নির্বাচিত, প্রার্থনীয়, কেননা তা ছাড়া আর
কিছু নেই শাস্ত, স্নিয়্ক, অবিচল প্রীতিপরায়ণ—
আমি তারে তখন বিশ্বস্ত ভেবে কোনো-এক দীপ্ত প্রেমিকার

আলিন্ধনে সন্তার সারাৎসার ক'রে সমর্পণ—
দেখেছি দাঁড়িয়ে দূরে, যদিও সে উদার উদ্ধার
লুপ্ত ক'রে দিলো ভাবা, লেখা, পড়া, কথোপকথন,
তব্ প্রেম, প্রেমিকেরে ঈর্যা ক'রে, নিয়ে এলো ক্রুর বরপণ—
তুরহ, নৃতনতর, ক্ষমাহীন দায়িছের ভার।
কিছুই সহজ্ব নয়, কিছুই সহজ্ব নেই আর!

### ১২৩. রাভ ভিনটের সনেট

(3)

শুধু তা-ই পবিত্র, যা ব্যক্তিগত। গভীর সন্ধ্যায় নরম, আচ্ছর আলো; হলদে-মান বইয়ের পাতার লুকোনো নক্ষত্র ঘিরে আকাশের মতো অন্ধকার; অথবা অত্বর চিঠি, মধ্যরাতে লাজুক তন্দ্রায়

দ্রের বন্ধকে লেখা। যীশু কি পরোপকারী
ছিলেন, তোমরা ভাবো ? না কি বৃদ্ধ কোনো সমিতির
মাননীয়, বাচাল, পরিশ্রমী, অশীতির
মোহগ্রন্থ সভাপতি ? উদ্ধারের স্বত্বাধিকারী

ব্যতিব্যস্ত পাণ্ডাদের জগঝম্প, চামর, পাহারা এড়িয়ে আছেন তাঁরা উদাসীন, শাস্ত, ছন্নছাড়া। তাই বলি, জগতেরে ছেড়ে দাও, যাক সে যেখানে যাবে;

হও ক্ষীণ, অলক্ষ্য, তুর্গম, আর পুলকে বধির।
যে-সব থবর নিয়ে সেবকেরা উৎসাহে অধীর,
আধ ঘণ্টা নারীর আলস্যে তার ঢের বেশি পাবে।

# ১২৪. স্মৃতির প্রতি

(0)

আমাদের পরিবর্তনের অর্থ: এই দেহ শ্রিয়মাণ; চ্যুতিময় জন্তুর উত্থান তাও শুধু পিতৃহননের

নান্দীপাঠে ফান্তন ফ্রায়।
কৈশোরের মঞ্জুল মুখোশ

ঢেকে রাথে জরার আক্রোশ;
প্রগতির দৃগু পাহারায়

অবিরাম চলে অবংপাত। বাঁচে শুধু, যা তোমার হাত চিরকাল মূর্ছার কন্দরে

রেখে দিয়ে, করে উন্মোচন—

রূপান্তর থেকে রূপান্তরে—
পৃথিবীর প্রথম যৌবন।

# **५२०.** जिल्लाईक

শোনালি আপেল, তুমি কেন আছো ? চুমো-খাওয়া হাসির কোটোয় দাঁতের আভায় জলা লাল ঠোঁটে বাতাস রাঙাবে ? ঠাণ্ডা, আঁটো, কঠিন কোনারকের বৈকুণ্ঠ জাগাবে অপ্সরীর স্তনে ভরা অন্ধকার হাতের মুঠোয় ?

এত, তবু তোমার আরম্ভ মাত্র। হেমস্তের যেন অস্ত নেই। গন্ধ, রস, স্নিশ্বতা জড়িয়ে থাকে এমনকি উন্মুখ নিচোলে। তৃপ্তির পরেও দেখি আরো বাকি; এবং ফুরোলে থামে না পুলক, পুষ্টি, উপকার। কিন্তু শুধু এই ?

তা-ই ভেবে সবাই ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু মাঝে-মাঝে আসে ভারি-চোথের ছ-একজন কামাতুর, যারা থালা, ডালা, কাননের ছদ্মবেশ সব ভাঁজে-ভাঁজে

ছিঁড়ে ফেলে, নিজেরা তোমার মধ্যে অভূত আলোতে হ'য়ে ওঠে আকাশ, অরণ্য আর আকাশের তারা— যা দেখে, হঠাং কেঁপে, আমাদেরও ইচ্ছে করে অন্য কিছু হ'তে।

# ১২৬. ঋতুর উত্তরে

শীত, গ্রীষ্ম, বসস্ত, বর্ধার দিন, আমি এতদিনে তোমাদের বিরাট খামথেয়াল জয় ক'রে, হৃদয়সন্ধ্যায় নিয়েছি স্থযোগমুক্ত, হৃতভাগ্য শৃগুতারে চিনে—

আমি, মৃত, নিশ্চিত, ভবিগ্রময়, প্রশ্নের অতীত। পউদে ফাল্পনে গাঁথা কান্না-হাসি-দোলানো অক্যায় আমারে বেঁদে না আর; বড়ো জোর বাত, পিত্ত, শ্লেমার সংবিৎ

এঁকে যায় সামান্ত গণিতচিহ্নে পঞ্জিকার পালা— যেন এক প্রোনো প্রাসাদে শুধু অন্তপস্থিতি দেখায় আঙুল তুলে ঘরে-ঘরে মরচে-পড়া তালা।

আমার হৃদয় আজ চিরন্তন হেমন্তে বিলীন;
কুয়াশা, চাঁদের প্রেত, রশ্মি-জলা পশ্চিমের শ্বতি—
সব মিশে অন্ধকারে ভ'রে দেয় আলোর পুলিন:

শুধু সপ্রে শুনে-শুনে একডাল, ঋতুহীন সম্দ্রের স্বর— নিঃসঙ্গতা! জেনেছি তোমারই নাম শীত, গ্রীম, বসস্ত, বৎসর।

### নিশিকান্ত

( 啄. ১৯০৯ )

### ১২৭ পণ্ডিচেরির ঈশানকোণের প্রান্তর

কোন সংগোপন থেকে এলো, এই উজ্জ্বল খ্যামল

বিন্দুর শিখা !

এই পাযাণখণ্ড-কণ্টকিত শুদ্ধ ক্ষবির-সঞ্চিত

প্রাণহীন রক্তবর্ণ মৃত্তিকা

কার স্পর্ণে পেয়েছে প্রাণ ?

অমৃত-সিঞ্চিত বন-মঞ্জরীর অবদান কোন অদৃশ্য সৌন্দর্যের উৎস থেকে উৎসারিত—

এই গরল-কুণ্ডলিত

ভুজন্গ-ভূমির অন্দে-অন্দে

প্রস্টিত মাধুরীর তরঙ্গে !

যোজনের পর

যোজন-বিস্থৃত প্রান্তর;

আজ সকাল বেলা

এসেছি এখানে। দূরে-দূরে দেখা যায় রুক্ষ মাটির স্তর্পের মেলা, তারি উপর দণ্ডের মতো দাঁড়ানো জমাটিবাধা পাথর কুচির চাঙ্ড়া, যেন ক্ষিপ্ত মুগু

> নাসা থড়াধারী গণ্ডার, যেন উচ্চত শুণ্ড মদমত্ত মাতক্ষের মতো।

রাক্ষদী মেদিনী অবিরত বংসরে-বংসরে নিজেই নিজেকে গ্রাস ক'রে-ক'রে সৃষ্টি করেছে এই আরক্তদশন বুভুক্ষার গহুর-প্রাঙ্গণ।

বক্ষে তার

বালু-কন্ধরের বন্ধিত পন্থার

কন্ধাল।

তারি একপাশে ভশ্ম-ভাল শ্মশান ; প'ড়ে আছে দগ্ধ-শেগ চিতার

নিরুতাপ পাংশু অঙ্গার,

জীর্ণ মলিন বিক্ষিপ্ত কম্বার রাশি, ভগ্ন কলদের কানা,

নর-কপালের করোটী, শকুনির নথর-চিহ্ন, শব-লুব্ব সংগ্রামে পরাঞ্জিত মৃত বায়সের বিচ্ছিন্ন ডানা;

ব'নে আছে অপরাজেয়

লোলুপ দৃষ্টির অধিকারী রুঞ্চকায় সারমেয়।

তবু সেখানে সর্বজয়ী জীবনের

বিকাশের

লিখা

এনেছে ছর্লভ ছণ-মঞ্জরী, বিন্দু-বিন্দু সবৃজ্ গুল্ম-শিখা !

আর

হুর্দম হুর্বার মর্ত্য-বিদ্রোহী তাল-বিটপীর হৃন্দ ; তাদের অটল স্বরূপের

অভিযান তুলেছে উধের্বের

উদ্দেশে, যেন সহস্রশির

বাহ্বকির

শত-শত ফণা রসাতল ভেদ ক'রে উঠেছে হলে অনস্ত অম্বরে,

ভারা

পান করে যেন সেই স্থনীল স্থার অক্ষর-ধারা;

ষেন কোন পেয়ালি চিত্রকর, আবাঢ়ের ঘনীভূত মেঘের

রঙের পাত্র শৃত্য ক'রে নিয়ে ধ্মকেত্র পুচ্ছের মতো বিশাল তুলি দিয়ে ঐ অভ্রংলিহ রেথার সারি করেছে অঞ্চিত,

তারি চূড়ায়

শাখায় শাখায়

করেছে তরঞ্চিত

হরিদর্ণ রশ্মিবিকীর্ণ তীক্ষ্ণ-ধার

পাতার

ত্তিকোণ মণ্ডলিকাছন্দের নীহারিকাপুঞ্জ; সেখানে বিষাণ বাজায় বাতাস, দোলে বিজয় নিশান;

তাদের

সর্ব অঙ্গে পুরু ইম্পাতের

চক্রাকার আবর্তনের

কালজয়ী আবরণ :

নল-কৃপের মতো তাদের মূল—

এই উষরপিগু পৃথ্ল

পৃথিবীর জঠরের অতল-তলে

পলে-পলে

করেছে শঞ্চিত

মৰ্ত্য শ্মশান-মন্থিত

অমৃত।

হে সম্রাট শিল্পী, স্থন্দর! কোন অচিস্ত্য লোকের রহস্থের বেদিকায় ব'নে আছে৷ তুমি ?

এই মরু-বাস্তব ভূমি

ভোমার

নিমগ্ন কল্পনার

নির্লিপ্ত আনন্দের

পরম-বস্তু-রদের

রঞ্জনে রঞ্জিত হয়।

জ্যোতিৰ্ময় !

দাও দীক্ষা, অপূর্ব রূপান্তর সাধনের মন্ত্র দাও আমায় :

ষে-মন্ত্রের শক্তিতে সত্তায়

বিলুপ্ত হবে মেদিনীর

মাতঙ্গ প্রকৃতির

মুদ্মত্ত অভিযান, রাক্ষ্সী কামনার

বৃভূকার

বিক্ষুৰ আসক্তি;

জীবনের অভিব্যক্তি

হবে মূর্ত, ঐ বিরাট ভাল-বিটপীর নীলাম্বরচুম্বিত

আত্মার মতো, বতিকা

জলবে অন্তরে

ঐ ওজস্বান তৃণ-শিধার অক্ষরে।

দাও তোমার বর্ণমন্দাকিনীর লাবণ্যধারা-নির্ঝরিত তুলিকা,

স্পর্শে যার

দীর্ণ ক'রে আমার

কঠিন প্রাণ-খণ্ডের শিলা

মুঞ্জরিত হবে তোমার

অমর্ত্য মালঞ্চের

মাধুর্থ মন্দারের

स्मिन्धं नीना।

#### ,২৮. মহামায়া

সমূথে প্রাচীরে ফাটলের বৃকে আঁকা
সারমেয়মূথী তাকিনী কাহারে ডাকে!
তারি দক্ষিণে দোলে অশত্থ শাথা
পাংশুল পাথি সেথায় বিদিয়া থাকে।
ক্বফ্ত মেঘের মহিখম্গুটিরে
কে বসালো নীল আকাশের বৃক চিরে!
দিগন্তরেথা দ্বিও করি
দাঁড়ায়েছে তাল-তর্ক;
সাড়ে-তিনগন্ধ ধ্সর ভূমিতে
বিশাল সাহারা মক্ত।

নেভে আর জলে জোনাকি-যোনির শিখা,
মসীর সাগরে বহুর বুদবুদ !
আটু হাসিছে রাতের অট্টালিকা,
ভারে বাতায়নে বর্তিকাবিচ্যুৎ।
শাদা আগুনের তরণীতে চাঁদ চলে,
তারার রূপালি তীরের ফলক ঝলে;
চাহে মার্জার চক্ষু মেলিয়া

ম্বিক-বিবর পাশে,
দৃষ্টিতে তার তিমির-দীর্ণ
সুর্য-হীরক হাদে।

ওঠে গন্তীর অধ্ধিগর্জন,
ভাগে অসংখ্য তরত্ত্ব-সংঘাত ;
ধর্জুরশাথে ঝিল্লির প্রস্থন ;
সহসা বিধবা করিলো আর্তনাদ !
নবজাত শিশু হেসে ওঠে খলখল ;
শ্মণান্যাত্রী করে ওই কোলাহল ;

লৌহদশনে হুংকার করে
দানব যন্ত্রযান ;
বাতাসে ভরিলো শেফালি-ঝরার
মৃত্ব মঞ্জুল তান।

সহসা উধ্বে উঠিলো রংমশাল

অন্ত্র ভেদিলো মৃহুর্তে গতি তার :
উন্ধার শিখা তারি সাথে দিলো তাল

উংসের গতি লভিলো সে অধিকার :
রুষভ-যানের চাকার কেন্দ্র পাশে

তারি আবর্ত ঘূরিয়া-ঘূরিয়া আসে,
সে-গতির বেগে বীজের বক্ষ

অঙ্গুরি' টুটিয়াছে ;
হিমাজি শির তাহারি মন্ত্র

সকল মূর্তি মূর্তিলো কার মাঝে
 শারমেয়ম্থী ডাকিনী কাহার মায়া !
কার বহিনতে সবার বহি বাজে,
 শশাঙ্কে কার শুল্র শিখার কায়া !
 কোন সে নীরব ধাত্রীর কোলে
 জলধি ও শিশু তরঙ্গ তোলে;
স্পৃষ্টির গতি-উৎস কে আনে—
 কে তারে ধরিয়া রাখে।
অসংখ্য নামে নামখানি কার
 ওক্কার সম থাকে!

# বিষ্ণু দে

( 辱. ১৯02 )

# ১২৯. টয়া-ঠুংরি

তোমার পোস্টকার্ড এলো,

যেন ছড়টানা স্রোত্তে

পিংসিকাটোর আকস্মিক ঘূর্নি,
রেডিগুর ঐকতানে বিশ্বিত আবেগ।

দিন কাটলো

যেন জিল্হাবিলম্বিতে।
গানের কলির অলিতে গলিতে

বাস্ গেলো, ক্লাস গেলো কালের জয়মাত্রায় কেটে।
জাদরেল প্রোফেসরের মাথায় নামলো
ব্যঙ্গাতীত ক্ষমার আকাশে প্রথম করুণার আশীর্বাদ।
কাব্যেই হ'লো করুণা; করুণায় কাব্য

সেই দিন প্রথম।

নামলো সন্ধ্যা,
স্থ্যদেব, এথানে নামলো সন্ধ্যা,
কবিতার সন্ধ্যা
পিলু বারোগাঁর সন্ধ্যা।
একাকার এই মান মায়ায়
জাগরহদয়ের গোধ্লিলগ্নে
শুধু নীলাভ একটু আলো এলো
তোমার পোস্টকার্ড,
আর এলো তোমার টেনের অস্পষ্ট দূরাগ্ত ডাক।

স্থদিব, এর প্রবী ওর বিভাসকে আশীর্বাদ ক'রে চ'লে যাক।

বাসের এ কী শিংভাঙা গোঁ।

যন্ত্রের এই খামখেয়াল ! এদিকে আর পঁচিশমিনিট— ওরে বিহন্ধ, ওরে বিহন্ধ মোর।

স্বেচ্ছাতন্ত্র ছেড়ে দ্বৈতাচারী ট্রামই ভালো, ইভার দায়িত্তীনতা ছেড়ে সংস্কারের বাঁধা সড়ক। বড়োবাঙ্গারের উপল উপকূলে জনগণের প্রবল স্রোত উগারিছে ফেনা আর বিড়ির আর শিগারেটের আর উত্থনের আর মিলের গোয়া আর পানের পিক আর দীর্ঘশাস. বড়োবাবুর গঞ্জনায় বডোদাহেবের কটা চোপের ব্যঞ্জনায় দাস্পত্যমিলনের প্রান্ত সম্ভাবনায় অপত্যাধিক্যের অমুশোচনায় টামের বাসের কারের ফেরিওয়ালার রলরোলে। এই ক্লাইভ ডালছুদি লায়ন্দ্ রেঞ্চের ডেলিপ্যাদেঞ্চারদের ক্লান্ত নীৱবভায় তিক্ত গুঞ্জনে শুধু অম্পষ্ট একটা বিরাট লাগভাঁট আওয়াজ যেন শিশিরভেজা মাটিতে পাতাঝরার গান বা যেন একটা বিরাট অতমু দীর্ঘখাস বডোবাজারের ক্ষতবিক্ষত কিন্তু অমর আকাশে তারায় তারায় কাঁপন লাগে যার মীডে মীডে।

নিতে হ'লো ট্যাক্সি। নতুন ব্রিজে কি ট্রামলাইন পাতবে ওরা ? হে বিরাট নদী !

ক্ষিমারের বাঁশি
খালাসির গান
সব-পেয়েছির দেশে
ককেনের দেশে
যত-কিছু বই ছিলো সব পড়ার শেষে
ক্লান্ত রক্তের বিবর্ণ আবেশে
ক্ষিমারের বাঁশি
আর খালাসির গান !

ট্র্যাফিক থমকে দাঁড়ায়, হোঁচট খায়
বেতালা, বেহুরো, মিলের, কলের, চোঙার দোঁয়ায়
পণ্টুনের ফাঁকে-ফাঁকে শিরশিরে হাওয়ায়
আলোয় ঝিকিমিকি জলমোতে।
জনমোতে ভেদে যায় জীবন যৌবন ধনমান,
আশে আর পাশে, সামনে পিছনে
সারি-সারি পিঁপড়ের গান,
জানিনি আগে, ভাবিনি কখনো
এত লোক জীবনের বলি,
মানিনি আগে
জীবিকার পথে-পথে এত লোক,
এত লোককে গোপনসঞ্চারী
জীবন যে পথে বিদিয়েছে জানিনি মানিনি আগে
পিঁপড়ের সারি
অগণন ভিড়াক্রান্ত হে শহর, হে শহর স্বপ্নভারাতুর !

পাঁচ মিনিট, পাঁচ মিনিট মোটে কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও উদাম উধাও টেন এলো ব'লে হাঙড়ায়। ওপারে স্টক্ এক্সচেঞ্চের এপারে রেলওয়ের হাওড়া,
তারি মধ্যে ব'সে আছেন শিবসদাগর
ট্যাক্সির হৃদ্প্পন্দে, ট্যাফিকের এটাক্সিয়ায়।
এলো টেন
মন্থিত ক'রে রক্তের জোয়ার
আমারই একান্ত মগ্রচৈতন্ত মন্থিত ক'রে,
দেখল্ম তোমার ক্লোস্-অপ্ মুথ জানলায়,
—একটা কুলি—
শুনলুম যেন ভোরবেলাকার ভৈরবীতে।

হায়রে! আশার ছলনে ভূলি! কোথায় তুমি! ট্রেন তো এলো! কয়লাখনি ধ'দে পড়ক, ধর্মঘট নাই বা থামলো, ট্ৰেন তো এলো! তোমার কি অম্বর্থ হ'লো ? তোমার বাবার ? হঠাৎ দেখি লাব্সি বল্লে, এই যে, কী খবর, আমার জন্মে এলেন নাকি ? দিদি আসবে সাতুই। ভেবেছিলুম তন্দ্রালসা সন্ধ্যার গোধূলি-ছায়ায় টাাক্সির নিঃসঙ্গ মায়ায় ট্রেনের ছন্দে স্পন্দিত তোমার হৃদয়ের গানে হাতে হাত উষ্ণতায় -করবো সেই চরম প্রকাশ, সেই পরম ঘবনিকামোচন ! হায়রে ! —আমার ফাঁকা লিবিডোকে এগন চালাবো কোন খেয়ালের বাঁকা থালে গ কোন গ্রপদী অবদমনের নিদ্রাহীনতায় ?

### ১৩০. ক্রেসিডা

স্বপ্ন আমার কবিতা, অমাবস্থার দেয়ালি, ধ্মলোচন নিদ্রাহীন মাঘ-রজনীর দবিতা।

হুদয় আমার খেয়ার ষাত্রী বৈতরণীর পার। কাণ্ডারীহীন বালুকাবেলায় দৃষ্টি ঘূরিছে দূরে। হুদয় আমার ছাপিয়ে উঠেছে বাতাদের হাহাকার।

দিনগুলি তুমি তুলে নিলে অঞ্চল। বালুচরচারী দৃষ্টিতে ঝরে সান্নিধ্যের ধারা। রাত্রিও চাও ? শ্রাবণের ধারাজলে মুধর হৃদয় তালীবনদীঘি কল্লোলে অবিরাম।

ক্রেসিভা ! তোমার থমকানো চোথে চমকায় বরাভয়। তোমার বাহুতে অনস্ত-শৃতি ক্রতুক্বতমের শেষ। তোমাতেই করি মন্ত মরণে জয়।

মহাকাল আজ দক্ষিণ কর প্রসারে আমারই দিকে। ভীক্ত তুর্বল মন! দৈবের হাতে হাত বেঁধে যাওয়া মহাসিক্কুর ডাকে! সর্ব-সমর্পণ!

হেলেনের প্রেমে আকাশে বাতাসে ঝঞ্চার করতাল।
ফ্যুলোকে ভূলোকে দিশাহারা দেবদেবী।

कान तक्रनीरा अफ़ इ'रा रशह तक्षनीशक्षा-यता।

বৈশাখী মেঘ মেদুর হয়েছে স্থদুর গগনকোণে।
কুরুক্ষেত্রে উড়েছে হাজার রথচক্রের ধূলি।
স্থপ্র-গোধূলি ডুবে গেলো খর-রক্তের কোলাহলে।

লাল মেঘে ঠেলে নীল মেঘ, নীলে গোঁয়া মেঘেদের ভিড় মেঘে-মেঘে আজ কালো কন্ধির দিন হ'লো একাকার। বিচ্যুৎ নেভে ঈশানবিষাণে, বক্সপ্ত দিশাহারা। এলোমেলো পাথা ঝাপটি' তবুও ওড়ে কথা ক্রেসিডার।

ভ্রান্তি আমাকে নিয়ে যায় যদি বৈতরণীর পার, ভবিয়াহীন আধার ক্লান্তি কাকে দেবো উপহার ? তপ্ত মকর জনহীনতায় কোথায় সে প্যাণ্ডার ?

স্বসম্খ সে কোন দেবতার দিরাচারী সম্ভাযে
অমরাবতীর সমাহারী নারী হেলেনের বালালোল !
আমারই শেফালি জেবলী কেবল ঝরে জবাসংকাশে !

স্থালোকের ধারায় লেগেছে জীবনের অঙ্গর। আত্মদানের উৎসেই জানি উজ্গীবনের আশা। অস্থলোকে বন্দী, কুমারী, তোমাতেই খুঁজি ভাষা।

সময়ের থলি শতচ্ছিদ্র, বিশ্বতিকীট কাটে। প্রাণোপাসনার পূজারি তাই তো তোমার শরণ মাগি। প্রাণহস্তারা রলরোলে চলে টুয়ের মাঠে ও বাটে।

উষসীআকাশ ধৃসর করেছে মরণের আনাগোনা। হেলেনের বুকে শবসাধনার বিশ্রাম আর নেই। আমার হৃদয়-ঘটাকাশে শুধু জীবনের আরাধনা।

উয়ের প্রাচীর ভঙ্গুর কেন ? কোন হেলেনের অমর রূপের প্রথর আবেগে বিপুল বিশ্ব হারালো দিশা ? লোকোত্তর এ-রূপদী বা কেন ? লোকায়তিক এ-মরণভ্ষা ?

জানি, জানি, এই অলাতচক্রে চক্রমণ। সোংপ্রাসপাশে বলি নাকো তাই কথা। ক্রেসিডা! আমার প্রচণ্ড আকুলতা— জীজিবিয়ু প্রজাপতির বিভ্রমণ।

শোনালি হাসির ঝরনা তোমার ওষ্ঠাধরে। প্রাণকুরক অকে ছড়ায় চপল মায়া। ম্পর সে-গান ভেঙে গেলো। আজ স্তব্ধ তমাল। হালকা হাসির জীবনে কি এলো ফ্সলের কাল?

এই তবে ভোরবেলা। হে ভূমিশায়িনী শিউলি! আর কি কোনো সাস্তনা নেই ?

রজনীগন্ধা দিয়েছিলে সেই রাতে,
আজা তো সে ফোটে দেখি—
মদির অধীর রাতের তন্ত্বী ফুল—
রজনীগন্ধা, বিরাগ জানে না সে কি ?

তুঃস্বপ্নেও প্রেম করেনি এ আশা।
শক্রশিবিরে কুমারীর নত চোথে, মুথে, সারা শরীরে নগ্ন ভাষা।
হে গ্রীক নাগর! উয়কে হারালে আক্সই!

কালের বিরাট অট্টহাসির ছায়া

টেকে দিলো টেকে তোমারও মরণ-মায়া—

হে মাতরিখা, মহাশৃত্যের স্থথে
তুড়ি দিয়ে যাই তোমারও প্রবল মুখে।

তুমি ভেবেছিলে উন্মাদ ক'রে দেবে ? উদায়ু আজো হয়নি আমার মন। লোকায়ত মোর স্বেচ্ছাবর্মে লেগে বশী তোমার হ'য়ে গেলে। থানথান। বৃদ্ধি আমার অপাপবিদ্ধমন্বাবির।
জড় কবন্ধ অন্ধ কর্মে ফুংকারে করি নর্মাচার।
প্রাক্তন-পাশ্চান্ত্য মাগি না, মন তুষার।

পাহাড়ের নীল একাকার হ'লো ধৃদর মেঘের স্রোতে পাঁচ পাহাড়ের নীল। বাতাদেরা দব বাদায় পালালো মেঘের মৃষ্টি হ'তে। স্তব্ধ নিথর সাত-সায়রের বিল।

শিবা ও শকুনি পলাতক, জানি, ভাগ্য তো ক্বকলান।
কুরুক্ষেত্রে ইন্দ্রপ্রস্থ, পরীক্ষিতেরই জয়।
শরৎ-মাধুরী লুট ক'রে ফিরি, জয় জয় উয়লাস।
উল্লাসে গায় পালে-পালে ক্রীতদাস।

বিজয়ী রাজার দানসত্তের শ্রাবণপ্লাবনে ভাসে
পুরজন যত গৃহহীন যত বৃভৃক্ষ্ ভিক্ষ্ক।
হায়েনার হাসি আসে শ্বৃতিপটে—বেহিসাবী ক্রেসিডা সে!

তুমি চ'লে গেলে মরণমারীচ মায়াবীর ডাকে মৃক বধির ওঠাধরে। তারপরে এলো রণমন্থনে দ্র বিদেশের নারী। কালো সন্ধ্যায় দিলে শ্বেতবাহু ছটি— শ্বরণ তোমার হানে আজো তরবারি!

### ১৩১. ঘোড়সওয়ার

জনসমূদ্রে নেমেছে জোয়ার, হাদয়ে আমার চড়া। চোরাবালি আমি দ্রদিগন্তে ডাকি— কোথায় ঘোড়সওয়ার ? দীপ্ত বিশ্ববিজয়ী ! বর্ণা তোলো।
কেন ভয় ? কেন বীরের ভরদা ভোলো ?
নয়নে ঘনায় বারে-বারে ওঠাপড়া ?
চোরাবালি আমি দ্রদিগস্তে ডাকি ?
হাদয়ে আমার চড়া ?

অঙ্গে রাখি না কারোই অঙ্গীকার ?
চাঁদের আলোয় চাঁচর বালির চড়া।
এখানে কখনো বাসর হয় না গড়া ?
মুগভৃষ্ণিকা দ্রদিগস্তে ডাকি ?
আগ্রাহুতি কি চিরকাল থাকে বাকি ?

জনসমূদ্রে উন্নথি' কোলাহল ললাটে তিলক টানো। দাগরের শিরে উদ্বেল নোনাজল, হাদয়ে আধির চড়া।

চোরাবালি ডাকি দ্রদিগন্তে, কোথায় পুরুষকার ? হে প্রিয় আমার, প্রিয়তম মোর! আযোজন কাঁপে কামনার ঘোর, অঙ্গে আমার দেবে না অঞ্চীকার?

+ - +

হালকা হাওয়ায় বল্লম উচু ধরো।

সাত সমূদ্র চৌদ্দ নদীর পার—

হালকা হাওয়ায় হদয় ত্ব-হাতে ভরো,

হঠকারিতায় ভেঙে দাও ভীক দার।

পাহাড় এখানে হালকা হাওয়ায় বোনে হিমশিলাপাত ঝঞ্চার আশা মনে। আমার কামনা ছায়ামৃতির বেশে
পায়ে-পায়ে চলে তোমার শরীর ঘেঁষে
কাঁপে তহুবায়ু কামনায় থরোথরো।
কামনার টানে সংহত গ্রেসিআর।
হালকা হাওয়ায় হৃদয় আমার ধরো,
হে দূর দেশের বিশ্ববিজয়ী দীপ্ত ঘোড়সওয়ার!

স্থ তোমার ললাটে তিলক হানে
নিশাস কেন বহিতেও ভয় মানে!
তুরঙ্গ তব বৈতরণীর পার।
পায়ে-পায়ে চলে তোমার শরীর থেঁষে
আমার কামনা প্রেতচ্ছায়ার বেশে।
চেয়ে দেখ ঐ পিত্লোকের দার!

জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার—
মেফচূড়া জনহীন—
হালকা হাওয়ায় কেটে গেছে কবে
লোকনিন্দার দিন।

হে প্রিয় আমার, প্রিয়তম মোর, আঘোজন কাঁপে কামনার ঘোর। কোথায় পুরুষকার ? অক্ষে আমার দেবে না অঙ্গীকার ?

### ১৩২. পদধ্বনি

পদধ্বনি ! কার পদধ্বনি শোনা যায় ? মদির হা ওয়ায় রজনীগন্ধার মতো কেঁপে ওঠে রোমাঞ্চিত রাত্রির ধমনী।

ও কে আদে নীল জ্যোৎস্নাতে অমৃতআধার হাতে ও কে আসে আমার হয়ারে, বার্ধক্যবাদরে অসহায় জরাগ্রন্ত পাণ্ডু অস্থারে ছিন্ন ক'রে দিতে আসে সর্পিল উলুপী তিমিরপঙ্কের স্রোতে, রসাতলসংকুল আঁধারে ? হে প্রেয়সী, হে স্বভদ্রা, তোমার দাক্ষিণ্যভারে হৃদয় আমার বার-বার হয়েছে প্রণত, প্রেম বহুরূপী যত বার যত ছন্মবেশে প্রসন্ন হয়েছে জানি উদৃত্ত সে তোমার লীলার। মন্থিত স্মৃতির রাত্রে শালীন ঐশর্যে স্বপ্নে বিচ্ছুরিত ঘুম— বিস্তীর্ণ জীবন ভ'রে বুনে গেছি কত শত আকাশকুস্থম— অভ্যন্ত প্রহরে এই নিয়মের সক্ষিত নিগড়ে স্থরভি নিশীথে, ক্ষয়িষ্ণু কর্মের প্রান্তে ঘনিষ্ঠ নিভূতে হে ভদ্রা, এ কার পদধ্বনি ! ছড়ায় অমনি নক্ষত্রের মণি সে কোন অধরা উন্মত্ত অপ্সরা! স্থরসভাতলে বুঝি নৃত্যরত স্থন্দরী রূপসী বিভাস্ত উর্বশী ! আকস্মিক কামনার উদ্বেল আবেগে পদক্ষেপ মাত্রারিক্ত, বহুভূঞ্জিতার মুদ্রা লোল উচ্ছাদের বেগে। সে আতিশয্যের ভার বিড়ম্বিভ ক'রে দেয় পার্থের যৌবন, মুহুর্তের আত্মদানে সংকুচিত এ পার্থিব মানবের মন।

হে ভদ্রা, এ হৃদয় আমার তোমাতে ভরেছে তাই কানায়-কানায়, প্রেমের একান্ত দানে টলোমলো একাধিকবার বৈতরণী অলকনন্দায় যমুনা-গঙ্গায় ঘুরে ফিরে আদি-অস্ত তোমাতে জানায় সন্মিলিত জীবনের আদিগন্ত মৃক্ত মোহানায়। মনে পড়ে, সে-দিনের ঝড়ে সে কী পদধ্বনি হুংকার, টংকার, উৎসবের অবসরে আমাদের পলায়ন প্রেমের বিহ্বল বেগে, হে ভদ্রা আমার, যাদবের পঞ্চপাল পিছে তাড়া করে, পিছু-পিছু ছোটে পদধ্বনি, ক্ষিপ্র কৃষ্ণ ব্যাজ রোধে, স্ফীতোদর হলধর ক্ষিপ্ত ধাবমান, তোমার নিটোল হাতে উল্লসিত সে তুরীয় যান, দেশকালসস্ততির পারে অবহেলে করেছি প্রয়াণ। পদধ্বনি, সেই পদধ্বনি আমাদের স্থৃতির বাসরে জরিষ্ণু ধমনী ক্ষিপ্র করে, দেহাতীত এ তীব্র মিলনে কালোত্তর ক্ষণে সমগ্র সন্তার অঙ্গীকারে তোমাকে জানাই আজ, হে বীরজননী, প্রাণৈশ্বর্যে ধনী বিরাট চৈতন্তে তাকে করেছো স্বীকার। তবু পদধ্বনি ! হৃদ্পিত্তে স্পন্দমান, রক্তে তার দোলা। স্থৃতির পিঞ্জরদার রেখেছি তো খোলা তবু কেন এতই অস্থির! স্মৃতির ঐশ্বর্যে ধনী, বার্ধক্যবাসরে সঞ্চিত অতীতে জানি গচ্ছিত জীবন,

তব অভিমানী

কেন অকারণ পক্ষবিধূনন! আর সেই পদধ্বনি! ও কি আদে নগ্ন অরণ্যের প্রাক্পুরাণিক প্রাণী ? অসভ্য বত্তের পিতৃকুল ? দানব-জন্তর পাল ? দন্তব ভয়াল প্রাক্তন পৃথিবী ওঠে নিজম্ব শ্বতির করাল অতীত নিয়ে আমার অতীতে ? আমার সন্তার ভিতে বর্বর রীতির সে পার্থিব শ্বতি জাগায় পার্থেরও ভয়। মনে হয় এই পদধ্বনি এই পদধ্বনি শোনা যায়---বুঝি ধায় প্রচণ্ড কিরাত ! উন্মথিত হিমশীলা, তুষারপ্রপাত ঝরে, পলাতক কিন্নরীর দল, ছিন্নভিন্ন দেওদার-বন! শালপ্রাংশু হাতে সব পাশবিক বল, চোখে জলে প্ৰচ্ছন্ন অনল! পাশুপত ছল! আহা ! সে তো 😎 আবির্ভাব, দেবতার উদার প্রসাদ ! মিলে গেলো নবশক্তি আত্মদানে উজ্জীবিত ভীত অবসাদ। তবু আজ এ কী কলরব! পদধ্বনি! হুরস্ত মিছিল! ঘুমস্ত নগর, ঘরে-ঘরে খিল, উধ্ব´শাস উৎসবে কাতর বিলাসী যাদব যুবাদল অতীত-অর্জিত স্থথে এলোমেলো অলদ ভোগের স্বার্থপর আবিষ্কারে ক্লান্তিভারে নিদ্রান্ধ বিকল। হায়, কালের ধারায় নিয়মে হারায় পার্থসার্থির পরাক্রম। বটের ছায়ার মতো, দর্বক্ষম নেতার রক্ষায় ছত্রধর নেই আজ সম্পূর্ণ মানব।

শ্বতি তার দ্বারকায় অবসরবিনোদনে লোটে; শ্বতি তার কদম্ভায়ায়, যমুনার নীল জলে বৃথা মাথা কোটে। তবু এই শিথিল প্রহরে নৃপুরমঞ্চীরে ঘোর শঙ্খরবে মেতে ওঠে কার পদধ্বনি ! পদধ্বনি, কার পদধ্বনি ! কারা আসে সংকুল আঁধারে তিমিরপঙ্কের স্রোতে প্রাস্তর ও অরণ্যকে ছিঁড়ে উদ্ধার উন্মন্ত বেগে ভূকম্পের উচ্চ হাহাকারে বিষায়ে রক্তের স্রোভ, আচম্বিতে কাঁপায়ে ধমনী কার পদ্ধনি আসে ? কার ? এ কি এলো যুগান্তর ! নব-অবতার ! এ যে দফাদল ৷ হে ভদ্রা আমার! লুব্ধ যাযাবর! নির্ভীক আশ্বাদে আদে ঐশ্বর্য-লুঠনে, দারকার অঙ্গনে-অঙ্গনে চায় তারা রঙ্গিলাকে প্রিয়া ও জননী প্রাণৈশ্বর্যে ধনী, চায় তারা ফদলের খেত, দিঘি ও খামার, চায় সোনাজলা খনি। চায় স্থিতি, অবসর। দস্যাদল উদ্ধত বর্বর আপন বাহুর সাহসী বুদ্ধিতে দৃপ্ত ভবিয়ে নির্ভর দস্যদল এলো কি ত্থারে ? পার্থ যে তোমার অক্ষম বিকল, ভদ্রা, গাণ্ডীবের সে অভ্যন্ত ভার আজ দেখি অসাধ্য যে তার! চোখে তার কুরুক্ষেত্র, কানে তার মন্ত পদধ্বনি, ক্ষমা কোরো অতিক্রান্ত জীর্ণ অস্থ্যারে। ব্যর্থ ধনঞ্জয় আজ, হে ভদ্রা আমার!

হে সঞ্চয়, ব্যর্থ আজ গাণ্ডীব অক্ষয়।

## ১৩৩. আইসায়ার খেদ

বয়স হয়েছে ঢের, পেনসনই তো পঁচিশ বছর।
সবৃক্ষ সবৃক্ষ নদী আজ প্রায় নীলিমা ভাষর।
কর্ম সবই পণ্ডশ্রম, চাকরি সে তো পেটের চাহিদা,
গর্বের বিষয় কম—কখনো নজর তথা সিধা
নিইনি, সাম্বনা তাতে ষেটুকু এ পঁচিশ বছর।

বয়সে পেনসন নিই, জন্ম থেকে পঞ্চান্ন হুবছ,
জীবন উঠতি ছিলো ছোটোপাটো ব্যর্থতার মাঠে,
করিনি তছনছ কারো প্রাণমন রাজদণ্ডধর
মৃক্ষবিব পাকড়ি' বক্ষে উচ্চাশার অন্ধ পাথসাটে,
কৃষ্ণপদে নেত্র বুজে ফেলিনিকো থিয়েটারি লোহ।

সেকালে শুনেছি গল্প ব্রহ্ম-শিখ-সিপাহি-বিদ্রোহ,
আতক্ষ উল্লাস তার উত্তেজনা—কন পিতামহ।
স্থদ্র গল্পের রেশ, মনে পড়ে বৃত্র সমর,
অসহায় পক্ষপাত, তারপরে আবার আবহ
ঘনালো পশ্চিমে, সেই এমডেন জাহাজের মোহ!

সবৃজ সবৃজ নদী আজ নীল স্থনীলে ভাস্বর,
তবু ভাবি ষম্বণায় মাথা কুটে একাস্ত অসহযোগের সে-আন্দোলনে ব্যর্থ হাকিমের রুঢ় স্বর
নদীতে মোচার খোলা কাঁপে কোন বেগে ভয়াবহ—
মাথা তুলে পথ চলি, চৌরন্ধির ফুরালো সম্মোহ!

শুনেছি অমান্ত মন্দ, তবু তো সে অমান্ত-উৎসবে আমার ঘরেও দাড়া পড়েছিলো পেনসনের ঘর! চাষিরা চালায় কান্ডে, মজুরেরা মৃষ্টিবন্ধ থাটে। তারপরে কালযুদ্ধ মৃত্যু আর মৃত্যু মন্বস্তর ক্রমান্বয়ে মহামারী নরকের নবান্ধ-উৎসবে। নরক কি এ-রকম ? বাংলার গ্রাম ও শহরে
লক্ষ জন দগ্ধগৃহ, কেউ বেশ ওসারে বহরে,
নরকে জানে না শুনি আছে তারা ত্রন্ত নরকে,
রৌরব-প্রাসাদে হাসে শাদা কালো গৌরব প্রহরে,
দধীচির হাড় জলে, কী দেয়ালি বিবস্ত মড়কে!

কী জানি, বৃদ্ধ যে দস্তনগহীন, আশিটি বছর জরিষ্ণু মানসে ভাসে, সামান্ত চাকুরে চিরকাল। বাড়িতে অশাস্তি ঘোর, সন্তানের সন্তানেরা শত মতামতে ভাঙে ঘর, একজন কারবারে লাল অকালে, আবার দেখি ছোটোজন অসিধারত্রত

যুদ্ধে দেয় পক্ষপাত, বলে আজ কালের ঘর্ঘর
এ-যুদ্ধে এনেছে ফের পাঞ্চজন্ত, দাবি পক্ষপাত,
বলে, বিশ্ব এক; বলে, শনিগ্রহদের কক্ষপাত
সেও নাকি মাহুদের হাতে; দেখি নয়নে ভাষর
তার নীল নদী বয়, তুই তট সবুজ্ব উর্বর।

আমার বয়স ঢের, দেখি তার পঁচিশ বছর।

### **५७**८. **छिना**रनन

দিনের পাপড়িতে রাতের রাঙা ফুলে দে কার হাওয়া আনে বনের নীল ভাষা। জোগায় কথা তাই সোনালি নদী-কুলে।

আলোর ঝিকিমিকি ভোমার কালো চুলে, উধার ভিজে মুথে দিনের স্মিত আশা, দিনের পাপড়িতে রাতের রাঙা ফুলে পরশ মেলে মেলে তুমি যে ধরো খুলে, হৃদয় সে-উষায় থামায় যাওয়া-আসা, জোগায় কথা তাই সোনালি নদী-কৃলে।

কে খোঁজে পথে আর কে ঘোরে পথ ভূলে; অস্ত গোধৃলিকে কে সাধে ত্র্বাসা দিনের পাপড়িতে রাতের রাঙা ফুলে ?

ঈশান মেঘে আর ওঠে না ছলে-ছলে ত্বরিতে কাঁদে আর চকিতে মৃত্ হাদা, জোগায় কথা তাই দোনালি নদী-কূলে।

সে তরু এ-হাদয়, তুমি ষে-তরুমূলে বসেছো ফুলসাজে, ছায়ায় দাও বাসা দিনের পাপড়িতে রাতের রাঙা ফুলে, জোগায় কথা তাই সোনালি নদী-কুলে।

# ১৩৫. হোমরের বট্মাত্রা

ছিলো একদিন কপ্তরীমৃগ কৈশোরকের চিত্তে
ঝর্নার বেগ, ক্রুতমূহুর্ত পাহাড়ে মাত্রাবৃত্তে
তীব্র তড়িতে মেলাতে চেয়েছি ক্ষণিকাকে চুম্বনে
সংবৃত একা ত্রিকালখোদাই পরম চিরন্তনে।
গ্রীমে ঝর্না হারায় পাথরে বালিতে,
বর্ষায় ছোটে ঢল ভেঙে জল ঢালুতে।
আজকে ত্-পাশে সম্প্র দ্র দিকে দিকে দেয় পাড়ি,
অনেক নৌকা বিদেশী জাহাজ গাংচিল বাঁকে বাঁকে,
হদয়ে মিশেছে আরেক কালের অনেক দেশের খাড়ি,
পাহাড়ের বেগ শ্বতিমন্থিত আরেক বেগের বাঁকে।

সেদিন আমার বাসা ছিলো মাঘফাগুনে, বিজোল সে-গানে কালের ত্রিতাল কে শোনে!

অনেক জনের অনেক দিনের বহু বছরের স্রোতে
কত না রোদ্রে স্থরবেস্থরের উর্মিল সংগীতে
তোমার আপন আবেগে মেলাই আমার সাগর্যাত্রা,
সাফোর বর্না কলকল্লোলে হোমবের ষট্মাত্রা।

# ১৩৬. বোহিনিয়া

কোথায় গিয়েছে দেই দিন! তার শ্বতি আজ শুধু একাকিত্বে জাগে। অন্ত ষে, দে জীবনের যুদ্ধে বীর ক্বতী; কৃতিত্ব কোথায় বলো শ্বতির সংরাগে?

সময়ের হুই পিঠে দিয়ে জোড়াতালি একজন আজও দেখে নিবিড় আকাশ, সেই ঘর, জানলার পাশে বোহিনিয়া, সে-গাছে ত্-জন লোক এক অবকাশ জোড়ে-জোড়ে গেঁথেছিলো।

আজ একজন সে-গাছে থোঁজে না ফুল, ডেলিয়া জিনিয়া গিঁড়ির ছ-ধারে টবে রাথে তার মালি।

অন্ত ঘরে সেই ফুল রাথে একজন, বেয়ারাই আনে থাসকামরায় ডালি।

আমার ঘরের পাশে ঝরে বোহিনিয়া।

# সঞ্জয় ভট্টাচার্য

( 每. 2202 )

## ১৩৭. नीनिमारक

রাত্রিতে জেগে ওঠে যে-সাগর
অন্ধকারের সাগর—
তুমি তাতে স্থান ক'রে এসো, নীলিমা,
তোমার চোগ হোক আরো নীল
চুল হোক ধ্শর ফুলের মঞ্জীর মতো।

আর যদি রাত্রিকে বিদীর্ণ ক'রে ওঠে চাঁদ তোমার আঁচলে লেগে থাকে যেন সিক্ত জ্যোৎসা তোমার বুকে পাই যেন জ্যোৎস্থার গদ্ধ; বলতে পারো, সে-জ্যোৎস্থা কি নীল হবে, নীলিমা, নীল পাথির পালকের মতো ?

জানি, তুমি আমায় ডাকবে—
(নীল বন কি কথা ক'য়ে উঠলো—
আর মেঘের গায়ে-গায়ে নেমে এলো স্বপ্নরা ?)
আমার চোথ নরম হ'য়ে আসবে ঘূমে, নীলিমা,
তোমাকে নয়, তোমার স্বপ্নকে পেয়ে।

#### ১৩৮. রাত্রিকে

রাত্রিকে কোনোদিন মনে হ'তো সমুদ্রের মতো। আজ সেই রাত্রি নেই। হয়তো এখনো কারো হদয়ের কাছে আছে সে-রাত্রির মানে। আমার সে-মন নেই বে-মন সমুদ্র হ'তে জানে।

একবার ঝ'রে গেলে মন সেই ঝরা ফুল আর কুড়োবার নেই অবসর ; তথন প্রথর সূর্য জীবনের মুখের উপর তথন রাত্রির ছায়া জীবনের আয়ুর উপর জীবন তথন শুধু পৃথিবীর আহ্নিক জীবন।

#### ১৩৯. মনে থাকবে না

মনে থাকবে না !
এই আলো, এ-বিকেল, এই বেচা-কেনা,
এই কাজ—প্রেম, রাঙা জীবনের দেনা
এ নিবিড় পৃথিবীর, নিজেদের হঠাৎ এ-চেনা
মনে থাকবে না ।

তবু কিছু থাকবে কোথাও, এই আলো এই ছায়া যথন উধাও বিকেলের উপকৃলে বিকেলের খাস ফেলে চুপচাপ ঝাউ আলো-লাগা, ভালো-লাগা মন—নেই তা-ও তথনো হয়তো কিছু থাকবে কোথাও।

ভগনো থাকবে ছবি ভোমার-আমার।
দেখবে পারো না একা হদয়ে তাকাতে তুমি আর,
যতবার
তাকাবে দেখবে কেউ আছে তাকাবার;
অপলক চোখ যেন কার
ভোমার চোধের পাশে—হয়তো আমার।

#### ১৪০. **আলাপ**

বিকেল-স্থর্গের মৃথে ঠিক ষেন ভোরে পাওয়া মন।
আমি এক মহিলাকে দেখছি এখন।
থানিক ময়লা আলো ঘাসে গাছে পাতায় লতায়,
ছ-জনের চূপ-ক'রে-থাকা জিভে, হঠাৎ কথায়,

শুধু ঠোঁটে খেলছে বিহাৎ, তবু সাবধান পাছে ভবিশ্বৎ আসে রাত্রি-কালি-মাধা ভূত।

# ১৪১. পূর্ণিমার জন্ম

শরংচন্দ্র চটোপাধ্যার-কে নিবেদিত ]
মরকত নীল আমি সম্দ্রের মতো
তোমাকে নাবাল-ভূমি ডাকছি সতত:
এসো এসো ষোড়নী আমার, উপক্ল
নারিকেল উপচার পাঠিয়েছে, ভূল
এবার হবে না আর দেবতা ফিরিয়ে।
প্রবাল-দেহের সঙ্গে হৃদয়ের বিয়ে
তুমি নেমে এলে হবে। এসো সপ্তপদ
একবার, তারপর লোভ মোহ মদ
সব পাবে, পাবে এক সজ্জিত বাসক,
জলকন্তা, তারাদল ( নয় ভয়ানক )
তোমারি মতন তারা মাটির শরীর
পৃথিবীর মহানীরে নীড় খুঁজে তীর
পেয়েছে পাতালে। বাতি জ্বলে অন্ধকারে।
সব অন্ধকারে বাতি জ্বলে সারে-সারে।

অরুণ মিত্র (জ. ১৯০৯)

### ১৪২, অমরভার কথা

বাসনগুলো এক সময়ে জলভরঙ্গের মতো বেজে উঠবে। তার ঢেউ দেয়াল ছাপিয়ে পৃথিবীকে ঘিরে ফেলবে। তথন হয়তো এই ঘরের চিহ্ন পাওয়া যাবে না। তবু আশ্চর্যকে জেনো। জেনো এইথানেই আমার হাহাকারের বুকে গাঢ় গুঞ্জন ছিলো। আমার বন্ধ বাতাসে ধে-গান পাষাণ হ'য়ে থাকে তা ভেঙে ছিটিয়ে পড়ুক, কল্পনার স্বর সম্জ হোক এই আশায় আমি অথই। অবিশ্রাম অন্তর্গনে পাঁচিল ধ্ব'সে যাবে, কলরোলে ভিটেমাটি তলাবে। তথন ঘূর্নির পাকে ব্ঝে নিয়ো কোথায় সেই বিন্দু যেখান থেকে জীবন ছড়িয়ে পড়লো মৃত্যুর গহররে।

কাঠকুটো আসবাব আবার বস্ত হ'য়ে উঠবে। ওরা কচি পাতার ঝিলিমিল মূড়ে ঝিমোয়, ভিতরে-ভিতরে কোথায় হারিয়ে থাকে অঙ্গ্রের ঝাপটানি। তবু সূর্য ডুবলে আমার চোথে বার-বার ঘনিয়ে আসে বন।

ওরা আবার বস্ত হ'য়ে উঠবে। আমার ছাত দেয়াল মেঝের শৃ্যতা ভ'রে অরণ্য জাগবে। সবুজের প্রতাপে এই শুকনো কাঠামো চূর্ণ হবে। সেই ধ্বংসের গহনে খুঁজে নিয়ো আমার বসতি, যেথানে পোড়ামাটি-ইটের ভিতরে রস ছিলো অমৃতের মতো।

### অশোকবিজয় রাহা

( 辱. ১৯১० )

### ১৪৩. ফাস্ক্রন

ছিটকিনি নড়ে উপরের জানালায়,
একটু কবাট ফাঁক,
চুড়ির ঝিলিকে একটু আলোর চিড়,—
ছইথানি শাদা হাত
ছইটি কবাট ছই দিকে স'রে যায়।
গোধ্লির আলো পাথা ঝাপটায় চোথে মুথে বৃকে এসে,
ধৃ ধৃ হাওয়া থেলে এলোচুলে, পর্দায়।

নদীর ও-পারে আকাশে আবির-ঝড়, আলতা গলেছে জলে, হাওয়া-জানালায় চোথে মৃথে কাঁপে ঝিকিমিকি আবছায়া, ধৃ ধৃ হাওয়া এলোচূলে,—

দ্রে এক কোণে পলাশের ভালে আগুন লেগেছে চাঁদে।

#### ৪. মায়াতরু

এক-ষে ছিলো গাছ
সদ্ধে হ'লেই ছ-হাত তুলে জুড়তো ভূতের নাচ।
আবার হঠাং কখন
বনের মাথায় ঝিলিক মেরে মেঘ উঠতো যথন
ভালুক হ'য়ে ঘাড় ফুলিয়ে করতো সে গরগর
বৃষ্টি হ'লেই আসতো আবার কম্প দিয়ে জর।
এক পশলার শেষে
আবার বথন চাঁদ উঠতো হেসে
কোথায় বা সেই ভালুক গেলো, কোথায় বা সেই গাছ,
মুকুট হ'য়ে ঝাক বেবেছে লক্ষ হীরার মাছ।

ভোরবেলাকার আবছায়াতে কাণ্ড হ'তো কী থে ভেবে পাইনে নিজে, দকাল হ'লো থেই একটিও মাছ নেই, কেবল দেখি প'ড়ে আছে ঝিকির-মিকির আলোর কুপালি এক ঝালর।

# ৪৫. ভাঙলো যখন তুপুরবেলার ঘুম

ভাঙলো যখন তুপুরবেলার ঘুম পাহাড়-দেশের চারদিক নিঃমুম, বিকেলবেলার সোনালি রোদ হাসে গাছে পাতায় ঘাসে। হঠাং শুনি ছোট্ট একটি শিদ,—
কানের কাছে কে করে ফিসফিদ ?
চমকে উঠে ঘাড় ফিরায়ে দেগি,
এ কী!
পাশেই আমার জানলাটাতে পরির শিশু ছটি
শিরীষ গাছের ডালের 'পরে করছে ছুটোছুটি।

অবাক কাণ্ড---আরে! চারটি চোথে ঝিলিক থেলে একট পাতার আডে। তুলতুলে গাল, টুকটুকে ঠোঁট, খুশির টুকরো ছুটি পিঠের 'পরে পাথার লুটোপুটি, একটু পরেই কানাকানি, একটু পরেই হাগি— কচি পাতার বাঁশি— একট পরেই পাতার ভিড়ে ধরছে মুঠোমুঠি রাংতা-আলোর বুটি। এমন সময় কানে এলো পিটুল পাথির ডাক, একট গেলো ফাঁক,— এক ঝলকে আর-এক আকাশ চিড থেয়ে যায় মনে আরেক দিনের বনে.— তারি ফাঁকে পাংলা রোদের পর্দাটুকু ফুঁড়ে এরাও গেলো উড়ে, রইলো প'ড়ে ঝরা-পাতা, রইলো প'ড়ে ঢাল, পাহাড়-ধনা লাল গুহাটার হাঁ-করা ঐ তালু।

### বিমলচন্দ্র ঘোষ

(辱. )>>。)

### ,৪৬. এক ঝাঁক পায়রা

উজ্জল এক ঝাঁক পায়রা
ফুর্নের উজ্জ্জল রোক্তে,
চঞ্চল পাথনায় উড়ছে।
নিঃদীম ঘননীল অধর
গ্রহতারা থাকে যদি থাক নীল শৃতো।

হে কাল, হে গন্তীর, অশান্ত স্টির প্রশান্ত মন্থর অবকাশ, হে অদীম উদাদীন বারোমাদ!

চৈত্রের রৌত্রের উদ্দাম উল্লাসে
তুমি নেই, আমি নেই, কেউ নেই,
শুধু থেত পিঙ্গল কৃষ্ণ
এক ঝাঁক উচ্জ্বল পায়রা।

তুপুরের রোজের নিঃঝুম শান্তি নীল কপোতাকীর কান্তি এক ফালি নাগরিক আকাশে কালজয়ী পাথনার চঞ্চল প্রকাশে— চৈতালি স্থর্যের থমথমে রোজে জীবস্ত উল্লাসে উড়ছে পাঁচরঙা এক ঝাঁক পায়রা॥

একফালি আকাশের কোল-ঘেঁষা কার্নিশ রংচটা গম্বুজ, দিগন্তে চিমনি, সোনার প্রহর কাঁপে চঞ্চল পাখনায় ছোট্ট কালের ঘোরে প্রাণ তব্ ভন্ময় লীলায়িত বিশ্বয়। স্ঞাইর স্বাক্ষর এক ঝাঁক পায়রা।

কপালি পাখায় কাঁপে ত্রিকালের ছন্দ তুপুরের ঝলমলে রোদ্দুর, হে কপোত, পারাবত, পায়রা, যে দিকে ত্-চোখ যায় দেখা যায় যদ্ধুর কপালি পাখায় আঁকা শৃত্য। আকাশী-ফুলের খেত পিগল কঞ্ কম্পিত শত শত উড়স্ত পাপড়ি তুমি নেই, আমি নেই, কেউ নেই, তুপুরের ঝলমলে জীবস্থ রৌদ্রে

# ১৪৭. তুপুর বেলার চম্পূ

সারা তুপুর ব'সে ছিলুম বরুল গাছের তলায়।
আশেপাশে কত গাছপাল।
কত ফল-ফুল, কত লতা-পাতঃ,
বর্গা তপন শেষ হয়েছে
আকাশ তপন স্বচ্ছ মেলের। সব হারিয়ে গেছে নিরুদ্ধেরে পথে।

কিসের যেন গন্ধ পাচ্ছি বলতে-না-পার। বনের মিঠে গন্ধ, সামনে থানিকটা জল জ'মে আছে অনেক দিনের আকাশ-বারা জল। সে-জল তথনো শুকোয়নি
বেরুবারও পায়নি পথ
ভিজে মাটির আলিঙ্গনে নববধ্র মতো কাঁপছে।
তার বুকের তলায় থিতিয়ে আছে
অনেক মাটি, অনেক কাঁকর—
অনেক জীর্ণ বারা পাতা।

তার সেই বাতাস লেগে শিউরে-ওঠা বুকের ওপর,
ল্টিয়ে পড়েছে ছপুরবেলার সূর্য,
পতির অহুপস্থিতিতে গোপনচারী উপপতির মতো
ভয়ে-ভয়ে সম্বর্পণে
ছপুরবেলার বিজন অবকাশে।

হঠাং একটু দ্রেই দেখি
একটা বাতাবি গাছ আর বাবলা গাছের ফাঁকে
অপূর্ব অদ্তুত এক ছবি,
হার মানে তার রং ধরাকে মানুষ-শিল্পীর তুলি
কল্পনাও থমকে দাঁড়ায় কিছুক্ষণের শোভায়
মৃগ্ন হ'য়ে অবাক হ'য়ে দেখি:

ভোরবেলাকার শিশিরকণার মুক্তো দিয়ে গাঁথা উর্ণনাভের হৃদ্দ জালে সোনার কিরণ লেগে ছোট্ট গীতিকাব্য একটি কাঁপছে থরোথরো উর্ণনাভের আটটি বাহর কোমল আলিঙ্গন।

দেখতে-দেখতে ভূলে গেলুম আমার জীবন, আমার মরণ, আমার লক্ষ মায়া। উর্ণনাভের সামাজিক নামটা উচ্চারণ করতে মনে আঘাত পেলুম। ভাবলুম উর্ণনাভ ভালোবাদে ছুপুরবেলার সোনালি সুর্যকে আর তার হীরকবর্ণ অদ্ভূত ছুটি চোপে দেখলুম গহন রাতের অপূর্ব এক মায়া।

# জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র

( 每. >>>> )

#### ১৪৮. গুহার গান

#### প্ৰভূ!

ভোমার মাথার পড়ে স্বচ্ছ শুল্ল রাভের কণিকা।
ভোমাকে রয়েচে যিরে আঁধারের নীরব আলোক।
আমি আছি অতল গুহার।
বৃক্কের উপর চেপে রয়েছে অক্সতা,
গভীর সে-রাত,
ন্তুপীক্রত পাহাড়ের সমাধির মতো।
আমি যেন শুনতে পাই আমার এ সমাহিতি থেকে
নরম রাতের চূর্ণ বিন্দু-বিন্দু ঝরে,
কালো আধুরের মতো গুচ্ছ-গুচ্ছ
ভোমার ও-চুলে।

#### প্রভূ!

তোমার বিশাল হাত আমাকে ফিরেছে খুঁজে, জানি, শিকারি হাতের ছায়। কেঁদে গেছে দেহের উপর। আমার বুকের রক্ত হয়নিকো এখনো তো হিম। এক বিন্দু উষ্ণভায় যদি জলে জীবন আমার, এক বিন্দু চোথের আভায়, এ-বন্ধন বন্ধুই আমার।

#### প্রভূ!

ভোমার মাথার 'পরে অর্ঘ্য পড়ে
অনাদি রাতের !
তার ঘন স্থ্রভির ঝড়
আমার অসাড় দারে করে করাদাত,
চ'লে যায় গ্রহলোক-পানে।
আমি থাকি প'ড়ে অসহায়।
পক্ষাঘাত হুর্তেগ্র প্রহরী।
ভোমার কুঠারে করো বিচূর্ণ আমায়।
ছ্-হাত ছড়িয়ে দাও রাতের আকাশে।
আমার এ-গুহাকাশে বজ্র হানো, প্রভু,
দগ্ধ হোক আমার এ-শব।

# চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়

( 每. 2228 )

### ১৪৯. রাজকুমার

হে রাজকুমার! উজ্জ্বল খর নজে রাজ্যশাসন ও দিখিজয়ের কালে কেঁপেছে নগর অধ্বনিনাদী রবে, মুগুনিপাত করেছো তালবেতালে।

রূপনীরা কত তব অলক্ত-পদে বশীকরণের মান্নাবী মন্ত্র প'ড়ে সঁপেছে তোমাকে রতি-হ্নথ-দার মদে। নারীমেদ-ভারে প্রাদাদ উঠেছে গ'ড়ে।

রমণীমোহন নবনীকান্ত, যেন গোধুলি-লালিমা পড়েছে অধরে মুখে; আ ধ্নিক বাংলা কবি তা রাজকবি যত বিরচি নান্দী, হেন মণিকুটীম কাঁপায়েছে স্বে-স্থেও।

জানি না সে কোন রজনীর অবসানে—
( অমাত্যদের ষড়যন্ত্রের বিষে )
বারেক ফিরায়ে হত রাজ্যের পানে
অ্থথুরের ধুলায় গিয়েছো নিশে।

হাত-বদলের ঘটা সে কী নির্মম ।
নৃতন পতাকা উড়েছে প্রাসাদচূড়ে !
ঝঞ্চাতাড়িত চ্যুত পত্রের সম
স্মরণ তোমার কথন গিয়েছে উড়ে।

তারপর এ কী! বিধির অপার ছলে দেখি যে তোমার তরণী বোঝাই ঘাটে। টাকার দাপটে হরেক রকম কলে জনগণমন উদায়ু যত কাটে।

জলবায়ু মাটি আবার তোমার হাতে।
জনসম্পদে করো কোম্পানি ঠেসে।
শেয়ারবাজার 'তেজীমন্দি'র সাথে
গড়াগড়ি যায় তোমার পায়েতে এসে।

কতভাবে ভোল দেখালে কুমার তবে।
মূলতুবি করো বেসাত গায়ের জোরে!
রচি' ব্যহজাল গোয়েন্দা ল'য়ে ভবে
রেথেছো ঘিরিয়া স্থচির ছর্গ-'পরে।

আজ অবশেষে জনগণে মিশি নেতা।
আাদেমব্লি হল্ জমাট করো কি দাধে ?
ক্রেতা বিক্রেতা তুমিই তাদের দেথা।
রক্তের দাগ ঢাকবে আর্তনাদে।

## বরাম মুখোপাধ্যায়

( 写. 2028 )

## ,৫০. অন্তর্জলি

কঠিন মাটির মায়া কঞ্চাল-ম্ঠিতে,
ছই পা পাতালে;
বিধির প্রবণে তব্ ঘন-ঘন শান্তির প্রলাপ—রাম নাম সত্য শতবার।
খুলবে কি বৈকুঠের ছার ?

ভাঙা সিঁড়ি— পথ কি স্থগিত ? ভাঙা সিঁড়ি পাড়া-উচু মদলগ্রহের কাছাকাছি।

সকালের বেগনি কুয়াশ। তুপুরের দিকে বুকে হালকা আলোর দাগ কাটে; হয়তো স্থগিত পথ ঠিকাদার-হাত ছুঁয়ে শেষ হয় আর-এক বৈকুণ্ঠের সোনার কপাটে।

চড়া রোদ—

চোথে ধাঁথা লাগে ?

চড়া রোদে থোঁড়া ছোটে ফটকা-বাজারে,

—নাগালের কাছাকাছি সোনার হরিণ।

ক্লান্তির বিকার শুদ্ধি পড়স্ত বিকেলে—
কোটপতি ঠিকাদার ডুবে যায় রুপালি পদায়,
—কী অগাধ শান্তি দেয় ভায়োলেট চোধ আর
ভিলোত্তমা-হাসি।

নীল রাত—
রক্তে মৌল নেশা ?
বেগ্যারাত্রি প্রেমের নিলাম হাঁকে দম্পতি-শরীরে,
পদ্মিনী জ্বায়্ ক্লান্থ, কন্দর্প নাকাল।
কী মাহাত্ম্য পুত্রেষ্টর!
তবু রাম নাম।

কঠিন মাটির মায়া কঞ্চাল-মৃঠিতে,
ছই পা পাতালে ;
নাভিশ্বাসে মৃগনাভি—বৃন্মি ফীণ আয়ুর আধাস !
বানপ্রস্থে প্রতিশত ছটি পারে কার্পেট-আরাম—
শতবার সত্য রাম নাম।
সত্য রাম নাম।

**मिटन**श मान

( 每. 2226 )

১৫১. কান্তে 📜

বেয়নেট হোক যত ধারালো— কান্ডেটা ধার দিয়ো বন্ধু ! শেল আর বম হোক ভারালো কান্ডেটা শান দিয়ো বন্ধু। নতুন চাঁদের বাঁকা ফালিটি
তুমি বুঝি খুব ভালোবাসতে ?
চাঁদের শতক আজ নহে তো
এ-যুগের চাঁদ হ'লো কান্ডে!

ইম্পাতে কামানেতে হনিয়া কাল যারা করেছিলো পূর্ণ, কামানে-কামানে ঠোকাঠুকিতে আজ তারা চূর্ণ-বিচূর্ণ:

চূর্ণ এ-লোহের পৃথিবী তোমাদের রক্ত-সমূদ্রে গ'লে পরিণত হয় মাটিতে, মাটির—মাটির যুগ উপের্ব !

দিগন্তে মৃত্তিকা ঘনায়ে
আদে ওই! চেয়ে দেথ বন্ধু!
কান্তেটা রেথেছো কি শানায়ে
এ-মাটির কান্ডেটা বন্ধু!

# ২. মৌশাছি

জীবস্ত ফুলের ভ্রাণে
ছপুরের মিহি স্বপ্ন ছিঁড়ে-খুঁড়ে গেলো:
জেগে দেখি আমি,
এসেছে আমার ঘরে ছোটো এক বুনো মৌমাছি,
ডানায়-ডানায় যার অরণ্য-ফুলের কাঁচা ভ্রাণ
পাঁশুটে শরীরে যার গোঁদা গন্ধ অজানা বনের।

কেমন স্থন্দর ওই উড়ন্ত মৌমাছি।
অপ্রান্ত করণ ওর গুনগুনানিতে
কেঁপে ওঠে মাটির মন্থণতম গান,
আর দূর পাহাড়ের বন্ধুর বিষয় প্রতিধানি!
যেন আজ বাহিরের সমস্ত পৃথিবী আর সমস্ত আকাশ
আমার ঘরের মাঝে তুলে নিয়ে এলো
কোথাকার ছোট এক বুনো মৌমাছি।

### মূণালকান্তি

( 写. 1976 )

### ১৫৩. দিগন্ত

( অংশ )

(ह)ट्रम्क

জেনেছি ব্যর্থ ফুল-ফোটাধার গান!
মৌমাজি কল্পনা,
রৌদ্রুদ্ধ তাদের রঙিন ভানা।
জ বনছালা,
নিরালা রাতের চাদ—
স্বপ্র-জোনাকিগুলি,
উবার ধূমর
অঞ্চলে নেয় তুলি।

খেয়া

এপারে মৃত্যু ওপারে অন্ধকার।
দিবারাত্রির সেতৃবন্ধনে, হে স্থদ্র, অজানার থেয়া করো পারাপার।

নাম

পউমের বারাপাতা গান শুনি। একা-একা তব্ স্বপ্ন বুনি— রৌজ ছায়া দ্র নীলে প্রাণের নিথিলে শুনি নিরস্তর, সেই নাম অনাহত একটি গানের মতে। গুঞ্নমুখর।

# ১৫৪. একটি প্রশ্ন

এক ঝলক সোনালি রোদ,
উদাপীন তুপুরের চিল,
মৌনাছির অলস গুগুন
বেগুনি ঘাসফুল—
এর চেয়ে কি স্থন্দর
সেই রং-করা রাজবাড়ি—
যে-কল্পনায় তুমি
ক্লান্ত, ধুসর ?

সমর সেন

( জ. ১৯১৬ )

### ১৫৫. বিরহ

রঙ্গনীগন্ধার আড়ালে কী যেন কাঁপে, কী যেন কাঁপে পাহাড়ের স্তর্ম গভীবতায়।

তুনি এখনো এলে না।
সন্ধ্যা নেমে এলো: পশ্চিমের করুণ আকাশ,
গন্ধে-ভরা হাওয়া,
আর পাতার মর্যর-ধ্বনি।

### ১৫৬. মেঘদূত

পাশের ঘরে
একটি মেয়ে ছেলে-ভুলানোর ছড়া গাইছে,
দে-ক্লাস্ত স্থব
ঝ'রে-যাওয়া পাতার মতো হাওয়ায় ভাসছে,
আর মাঝে-মাঝে আগুন জলছে
অম্বকাব আকাশের বনে।

বৃষ্টির আগে ঝড়, বৃষ্টির পরে বহা। বর্ধাকালে, জনেক দেশে যথন অজস্র জলে ঘরবাড়ি ভাঙবে, ভাসবে মৃক পশু আর মুখর মাহুষ, শহরের রাস্তায় যথন
সদলবলে গাইবে ছুভিক্ষের বেচ্ছাদেবক, ভোমার মনে ভখন মিলনের বিলাদ
দিরে যাবে তুমি বিবাহিত প্রেমিকের কাছে।
হে মান মেয়ে, প্রেমে কী আনন্দ পাও,
কী আনন্দ পাও সন্তানগারণে ?

### ১৫৭. বিশ্বৃতি

ভূলে-যাওয় গদ্ধের মতো
কগনো তোমাকে মনে পড়ে।
হাওয়ার ঝলকে কগনো আসে কৃষ্ণচূড়ার উদ্ধৃত আভাস।
আর মেঘের কঠিন রেখায়
আকাশের দীর্ঘগাস লাগে।
হলুদ রঙের চাঁদ রক্তে মান হ'লো,
তাই আজ পৃথিবীতে শুক্কতা এলো,
বৃষ্টির আগে শক্হীন গাছে যে-কোমল, সবুজ শুক্কতা আসে

# ১৫৮. ভুমি যেখানেই যাও

তুমি যেথানেই ষাও, কোনো চকিত মুহুর্তের নিঃশব্দতার হঠাৎ শুনতে পাবে মৃত্যুর গম্ভীর, অবিরাম পদক্ষেপ।

আর, আমাকে ছেড়ে তুমি কোথায় যাবে ? তুমি যেথানেই বাও আকাশের মহাশৃত্য হ'তে জুপিটারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি লেডার শুদ্র বৃক্তে পড়বে।

# ১৫৯. মুক্তি

হিংশ্র পশুর মতো অদ্ধকার এলো—
তথন পশ্চিমের জলস্ত আকাশ রক্তকরবীর মতো লাল
সে-অদ্ধকার মাটিতে আনলো কেতকীর গন্ধ,
রাত্রের অলস স্বপ্ন
এঁকে দিলো কারো চোথে,
সে-অন্ধকার জেলে দিলো কামনার কম্পিত শিখা
কুমারীর কমনীয় দেহে।

কেতকীর গমে ত্রস্ত,
এই অন্ধকার আমাকে কী ক'রে ছোঁবে ?
পাহাড়ের ধৃসর স্তন্ধতায় শাস্ত আমি,
আমার অন্ধকারে আমি
নির্জন দ্বীপের মতো স্থদ্র, নিঃসঙ্গ।

### ১৬০. উব´শী

তুমি কি আসবে আমাদের মধ্যবিত্ত রক্তে
দিগন্তে হরন্ত মেঘের মতো!
কিংবা আমাদের স্লান জীবনে তুমি কি আসবে,
হে ক্লান্ত উর্বলী,
চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে যেমন বিষন্তমুখে
উর্বর মেরেরা আসে:
কত অভুপ্ত রাত্রির ক্ষ্বিত ক্লান্তি,
কত দীর্ঘশ্বাস,
কত সবৃদ্ধ সকাল তিক্ত রাত্রির মতো,
আর কত দিন!

# ১৬১. একটি মেয়ে

আমাদের স্থিমিত চোথের দামনে
আজ তোমার আবির্তাব হ'লো:
স্বপ্নের মতো চোথ, স্থন্দর, শুল বুক,
রক্তিম ঠোট যেন শরীরের প্রথম প্রেম,
আর সমস্ত দেহে কামনার নির্ভীক আভাদ;
আমাদের কলুষিত দেহে
আমাদের ত্বল, ভীক অন্তরে
দে-উজ্জল বাদনা যেন তীক্ষ প্রহার।

#### ১৬২. মছয়ার দেশ

۵

মাঝে-মাঝে সন্ধ্যার জলস্রোতে অলস সূর্য দেয় এঁকে গলিত সোনার মতো উজ্জ্বল আলোর স্তম্ভ, আর আগুন লাগে জ্বের অন্ধকারে ধূসর ফেনায় সেই উচ্ছল স্তৰ্ধতায় গোয়ার বঙ্কিম নিশ্বাস ঘুরে-ফিরে ঘরে আসে শীতের হুঃস্বপ্নের মতো।

অনেক, অনেক দূরে আছে মেঘ-মদির মহুয়ার দেশ,
সমস্তক্ষণ সেথানে পথের তৃ-ধারে ছায়া ফেলে
দেবদাকর দীর্ঘ রহস্তা,
আর দূর সম্ব্রের দীর্ঘশাস
রাত্রের নির্জন নিঃসঙ্গতাকে আলোড়িত করে।
আমার ক্লান্তির উপরে ঝকক মহুয়া-ফুল,
নাম্ক মহুয়ার গন্ধ।

2

এখানে অসহ, নিবিড় অন্ধকারে
মাঝে-মাঝে শুনি
মহুয়া-বনের ধারে কয়লার পনির
গভীর, বিশাল শব্দ,
আর শিশিরে-ভেজা সবুজ সকালে
অবসন্ন মান্তবের শরীরে দেখি ধুলোর কলঙ্ক,
ঘুমহীন তাদের চোখে হানা দেয়
কিসের ক্লাস্ক গ্রুষর।

## ১৬৩. স্বৰ্গ হ'তে বিদায়

সমূদ্র শেষ হ'লো, আজ ত্রস্ত অন্ধকার ডানা ঝাড়ে উড়স্ত পাথির মতো। সমূদ্র শেষ হ'লো: গভীর বনে আর হরিণ নেই,
সবুজ পাখি গিয়েছে ন'রে,
আর পাহাড়ের ধৃদর অন্ধকারে
হরস্ত অন্ধকার ডানা ঝাড়ে
উড়স্ত পাখির মতো।
সমুদ্র শেষ হ'লো
চাদের আলোয়
সময়ের শৃত্য মক্তৃমি জলে।

# ১৬৪. একটি বেকার প্রেমিক

চোরাবাজারে দিনের পর দিন ঘুরি

বণিক-সভ্যতার শৃগ্য মঞ্জুমি।

সকালে কলতলায়
ক্লান্ত গণিকারা কোলাহল করে,
থিদিরপুর ডকে রাত্রে জাহাজের শব্দ শুনি;
মাঝে-মাঝে ক্লান্তভাবে কী যেন ভাবি—
হে প্রেমের দেবতা, ঘুন যে আসে না, সিগারেট টানি
আর শহরের রাস্তায় কখনো বা প্রাণপণে দেখি
ফিরিন্ধি মেয়ের উদ্ধত নরম বৃক।
আর মদির মধ্যরাত্রে মাঝে-মাঝে বলি:
মৃত্যুগীন প্রেম থেকে মৃক্তি দাও,
পৃথিবীতে নতুন পৃথিবী আনো
হানো ইস্পাতের মতো উত্তত দিন।
কলতলার ক্লান্ত কোলাহলে
সকালে ঘুম ভাঙে
আর সমস্তক্ষণ রক্তে জলে

#### ১৬৫. নিরালা

বর্তমানে মৃক্তকচ্ছ, ভবিশ্বৎ হোঁচটে ভরা.
মাঝে-মাঝে মনে হয়,

হুমুর্থ পৃথিবীকে পিছনে রেথে
তোমাকে নিয়ে কোথাও স'রে পড়ি।
নদীর উপরে যেখানে নীল আকাশ নামে
গভীর স্নেহে,
শেয়াল-সংকুল কোনো নির্জন গ্রামে
কুঁড়ে-ঘর বাঁধি;
গোকর হধ, পোষা মুরগির ডিম, থেতের ধান;
রাত্রে কান পেতে শোনা বাঁশবনে মশার গান;
দেখানে হুপুরে শ্রান্তলায় সবুজ পুকুরে
গোকর মতো করুণ চোখ
বাংলার বধ্ নামে;
নিরালা কাল আপন মনে
পুরোনো বিষয়তা হাওয়ায় বোনে।

# ১৬৬. ঘরে বাইরে

তোমার ক্লান্ত উক্তে একদিন এসেছিলো
কামনার বিশাল ইশারা !
ট াকেতে টাকা নেই,
রঙিন গণিকার দিন হ'লো শেষ,
আজ জীবনের কুঁজ দেখি তোমার গর্ভে,
সেইদিন লুপ্ত হোক, যেদিন পুরুষ পৃথিবীতে আসে !
সময়ের চূর্ণ পাহাড়ে পিঙ্গল মান্ত্যেরা মরে,
কর্কশ কাকের কণ্ঠে শুনি ধ্বংসের গান,
আর গর্ভের ঘুমন্ত তপোবনে ক্লম্বর্ণ পুরুষ

তোমাকে নিরম্ভর কাপুরুষ প্রহার করে ; সেইদিন লুপ্ত হোক যেদিন মামূব পৃথিবীতে আদে

কোনো নগরে একদিন যেন ছিলো
চারদিকে মেথলার মতো শালবনের অন্ধকার,
পাহাড়ের মতো মেঘবর্ণ প্রাপাদ, স্বয়ংবরা প্রেম ;
আর আজাে তাে আছে
কাঁচা ডিম থেয়ে প্রতিদিন ছপুরে ঘুম,
ফীতােদর দাম্ভিক স্বামীর পিছনে গর্ভবতী সতী সাবিত্রী,
আর বন্সার মতাে পুত্রকন্সা, অরণ্যে রোদন ;
হে ঈশ্বর, এ কী অপরূপ !

অন্তর্বর বালুর উপরে কর্কশ কাকেরা করে ধ্বংদের গান।

কাঁচা ডিম থেয়ে প্রতিদিন তৃপুরে ঘুম,
নারীধর্ষণের ইতিহাস
পেন্ডাচেরা চোখ মেলে প্রতিদিন পড়া
দৈনিক পত্রিকায়।
আর মধ্য এশিয়ার মরুভূমি, নীল নির্জন সমুদ্র,
বিপুল পৃথিবী আর নিরবধি কাল!

তবু কিছুদূরে প্রথব রৌদ্রে ঘোরে
মহাযুদ্ধের ভগ্নদৃত,
আর নীলরক্তবান নীলকর কবন্ধ মৃত্যু আনে।
জানি, রক্তহীন অন্থরে প্রতিদিন বারে-বারে আদে
ফুটবল মাঠের চঞ্চলতা,
অন্তপ্রহর কাঁপে
ভদ্রমহিলা দেখার তীত্র ব্যাকুলতা;

স্পার মাঝে-মাঝে উন্নত যমদূত ক্লান্ত হতাশা স্পাকে দিন-রাত্রির নরকের সিংহ্লারে।

তব্ জানি, কালের গলিত গর্ভ থেকে বিপ্লবের ধাত্রী
যুগে-যুগে নতুন জন্ম আনে,
তব্ জানি,
জটিল অন্ধকার একদিন জীর্ণ হবে চূর্ণ হবে ভন্ম হবে
আকাশগদা আবার পৃথিবীতে নামবে
ততদিন
ততদিন নারীধর্ষণের ইতিহাদ
পেন্ডাচেরা চোপ মেলে শেষহীন পড়া
অন্ধক্পে শুক ইত্রের মতো,
ততদিন গর্ভের ঘুমন্ত তপোবনে
বিণিকের মানদণ্ডের পিদ্ধল প্রহার।

#### ১৬৭. রোমস্থন

শৃত্তমাঠে স্তব্ধ দিন। যতদ্র চোথ যায়, লোহরেখা প্রসারিত নির্বিকার অদৃষ্ট রেপায়।

অন্ধজনহীন মৃত্যু হয়তো,
ভবিগ্যতে হয়তো ছভিক্ষ, চকিত প্লাবন।
তব্ দেখি, ঝুড়ি-ঝুড়ি শাকশব্জি, সহজ সবুজ,
সপ্তাহে ত্-দিন গ্রাম্যহাট বসে,
বেচাকেনা সান্ধ হ'লে
হুঁকো কলকে ঘন-ঘন হাত বদলায়,
মহাজনচিস্তাহরা গন্ধ ছড়ায়।

উজ্জল দৃষ্টাস্ত।
অবোধ মন, বোঝানো ব্যর্থ।
পুত্রকন্তা এখনো আঙুলে গোনা যায়,
বয়দ মাত্র পাঁয়ত্রিশ,
তবু নিজেকে কতদিনের জীর্ণ বৃদ্ধ লাগে,
জিতে স্বাদ নেই, জানি না
কী পাপে স্কন্ত শরীর ঘূণের আশ্রয়।
আমার অজ্ঞাতদারে
পুরাতন প্রগন্ত দিনরাত্রি আদা-যাওয়া করে,
নদীর জোয়ারে, অয়কারে তিলে-তিলে পৃথিবী মরে,
বৃঝি, পিক্লল বালুচর সর্বভূক, অবিনশ্র।

তাই দিনান্তে কলের বাঁশিতে
মনে হয় পৃথিবীর শেষ প্রাস্তে
করাল শৃত্যের রুত্তে
নাভিচ্যুত শৃত্য যেন কাঁদে;
লুপ্ত পাহাড়, লুপ্ত বোধ,
শব্দ, গদ্ধ, স্পর্ণ।

### বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

( 塚. ১৯১৬ )

# ১৬৮. কোনো মৃত্যু-শিয়রে—আবহমান

এতদিন ধ'রে অঞ্চল ভ'রে যত গোধৃলির আলো

কুড়োলে, সে-সব ঢালো এইবারে ঢালো

ঝ'রে-পড়া যত মরা-মূহূর্ত-ফুল

ঝেড়ে ফ্যালো লতা ক'রে ফ্যালো উন্মূল—
তোমাকে তো আমি বলেছি অনেকদিন

উত্তত চির-মৃত্যুর সঙ্গিন মাটির স্বীক্ষতি কালে মাটি হয়—এটা মনে রাখা ভালো।

ষতদিন ধ'রে অঞ্চল ভ'রে ষত গোধৃলির আলো
নিয়েছো সে-সব ফ্যালো এইবারে ফ্যালো—
তোমাকে তো আমি বলেছি অনেকদিন
মৃত্যু রয়েছে অলক্ষ্যে তার উত্তরী উড্ডীন।
শপথ স্বীকৃতি যা-কিছু মাটির সবই কালে হবে কালো—

এতকাল গ'রে দেহথানি ভ'রে যত কাঁচাসোনা রোদ নিয়েছিলে তার হবে আজ ঋণ শোধ তোমাকে তো আমি বলেছি অনেকবার কুশীদজীবিনী পৃথীর সম্পদ রেখে যেতে হয় প্রতি কণাটিও তার একের দিকেই একা দিতে হয় পাড়ি— আমরা সবাই সব-কিছু পেয়ে সব-কিছুকেই ছাড়ি। তুমি আজো আছো, পরেও থাকবে, তুমি ছিলে চিরদিন, তুমি চ'লে গেলে প্রতীক্ষমাণ দেশ কাল প'ড়ে থাকে নব ভাবে এসে শুধে যাবে ব'লে পুরোনো মাটির ঋণ পুরোনো প্রথায় থেলাঘর পেতে পুরোনো পৃথিবী ভাকে।

বর্ষার মেঘে থাকবেই লেগে তোমার দেহের কণা

—এই কথা ভূলবো না।

নদীজনে গ'লে মিশে যাবে কোনো তোমার দেহের কণা

—এই কথা ভূলবো না!

ধে-মাটিতে গাছ ফুল হ'য়ে ফোটে—তোমার দেহের কণা
তার কথা ভূলবো না।

আকাশে বাতাসে ধে-ছাই ছড়াবে তোমার দেহের কণা

—তারও কথা ভূলবো না।

রোদ্রের তেন্ধে বৈদেহী কে যে তোমার দেহের কণা

—তারও কথা ভূলবো না।

ভূলবো না আমি তোমাকে যে তুমি পঞ্চের সমাহার
পাথবীর চোখে উদ্বেল ক'রে প্রপঞ্চ পারাবার
চ'লে যাবে তবু যাবে নাকো প্রকৃতই
মরতা নিয়েই মরতাকে জয় ক'রে হবে অমৃতই।

বে-কথা রাখোনি তার জন্মেও
বে-কথা রেখেছো তার জন্মেও
বে-বাধা মানোনি তার জন্মেও
বে-বাধা বেধৈছো তার জন্মেও
হেংপেরও চেয়ে স্ক্র বে-ভাব তারই টোয়া পেয়ে মন
উদাসীনতায় কী ষে হ'য়ে যায়
শাস্ত আবেগ হাদয় ছাপায়
জীবন পেরিয়ে উপনীত যার উদার উত্তরণ।

সময় তো নেই, বলবে কি কিছু ? এই বেলা ব'লে ফ্যালো শুনছো ? ডাকছে দিকের দেয়াল প্রতীক্ষারত কালো।

# কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

( 평. ১৯১৭ )

### ১৬৯. এই গাছ

এই বজ্রদশ্ধ গাছের শিরা বেয়ে
পৃথিবী একদিন ফুল হয়েছিলো, কখনো ফল,

কখনো সর্জ, কখনো সৌরভ।
শীতের সায়াহে সে আজ দ্রের নদী দেপছে,
বেখানে মৃতদেহের দশ্ধ হাড়, গুঁড়ো হাড়ের মডো বালি,
চাকার দাগ, যারা বেঁচে রইলো তাদের অঞা।

এই গাছ শুধু দেখছে :
নদীর ওপারের বন ছু য়ে চাঁদ উঠে এলো,
নটীর মতো নিটোল, চোখের নিচে কালি,
প্রথমে লাল, পরে শাদা, হাসপাতালের নার্দের মতো।

### এই গাছ ভাবছে:

একদিন চৈত্রের ঝড়ে তার দেহ মর্মরিত ছিলো একদিন ভ্রমরের ভিড় ঘিরে ছিলো ন্তাবকের মতো একদিন পৃথিবী তাকে ছুঁয়েছিলো— আজ সে-পৃথিবী ভূলে গেছে!

স্তন্ধ রাত্রির মধ্য আকাশে রুপালি-আগুন-লাগা চাদ শীতের শুকনো নদীতে কয়েকটা শেয়াল সম্বর্গণে ঘুরছে মাঝে-মাঝে পোড়া কাঠ আর গুঁড়ো হাড়ের মতো বালি আর একটি বজ্জদশ্ধ গাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে।

#### ১৭০. একা

তিন দিন তিন বাত্রি বৃষ্টির পর
ধবধবে রোদ্মুর।
শরতের নীল। মন যায় কদ্মুর!
তিন দিন তিন রাত্রির পর।
হয়তো কত দিন কেটে যাবে
মেঘ হবে পাহাড়ের চুড়ো
হয়তো কত দিন যাবে কেটে
তারা হবে পাহাড়ের ফুল
হয়তো কেটে যাবে কত দিন
কত শত দিন।

দাতে দাঁত চেপে

ত্রীমের ভিড়ে চলেছো।
অনেক দিন পরে দেখা কী এনেছো?
রায়বাহাত্ব বাজার ক'রে বাহাত্রি কেনেন
সব-কিছু সঠিক চেনেন
চকচকে মরা ইলিশ থেকে আঁশটে জল ঝরে
অনেক দিন পরে
দেখা। কী এনেছো?
এক ঝাঁক রজনীগন্ধা ঐ লোকটার হাতে—
একটু জারগা চাই ট্রামের পা-দানিতে।
পা মাড়ালো, জামা ছিঁড়লো, তবু চলেছো।
আজকের হঠাং-উজ্জ্বল বিকেলে কী এনেছো?

গান্ধীলী কি ম্যাজিক জানেন ? স্বাধীন হ'য়ে কী পাচ্ছো, রণেন ? মরা দেশ মরা মান্ত্র ফেলে পালালো ইংরেজ গান্ধী টুপি আর মুসলমানি ফেজ স্টার্লিঙের দেনা রাজকন্মের বিয়ের যৌতুকে দিয়েই দে না ! লাটের বাডিতে স্বদেশী নিশেন বুকটা কাঁপছে নাকি, রায়বাহাছরি পেনসেন হঠাৎ না ঘোচে। তিন দিন তিন রাত্রির পর সূর্য চোখ মোছে ন হঠাৎ শরতের নীল হিন্দু-মুল্লিম মিল —উ:, ভিড়টা কমলে বাঁচি পকেট মারের কাঁচি ইনফুয়েঞ্চার হাঁচি —তিন দিন তিন বাত্রির পর

হঠাং শাদা রোদ্ধুর টালিগঞ্জ কদ্দুর <u>ং</u>

কী এনেছো তিন দিন তিন রাত্রির পর
কী এনেছো ?
এনেছি শরতের খুশি, এনেছি আকাশের নীল:
( যত সব বাজে কথার ভূষি )
মিস্টার রায়ের নতুন স্টুডিবেকার
ল্যাণ্ড-ক্রুজার
আরতিকে নিয়ে তার স্বামী চলেছে আমেরিকা—
তিন দিন তিন রাত্রির পর

তারপর
কী এনেছো ? কী এনেছো ?
এনেছি শরতের খুশি, এনেছি রোদ্রের শুদ্রতা—
কী সব ফাঁকা বুলির কাব্যিক কথা!

কিন্তু কী চাও ? কী চাও বলবে ?
সময়ের বালি ঝরবে, যৌবন মরবে,
সংসার চলবে।
আরো কী চাও বলবে ?

বিকেলের রোমাণ্টিক আড্ডার পিঠে বৃদ্ধিজীবী সহিদ চিঁড়ে-ভাজা চা সহযোগে পিকাসো-মাতিস কিংবা ফিফ্থ সিম্ফনি মৃত্ টিপ্পনি ব্ঝেছো পলিটিক্যাল ফাঁকি মিরাক্যল না হাতি, গান্ধী নেহাংই লাকি কলকাতা আশ্চর্য শহর
ঠিক প্যারিসের পর।
হায়, জানি না প্যারিস কদ্দূর
এখানে নেহাৎই দেশী রোদ্ধুর।

তিন দিন তিন রাত্রির পর
আর কী চাইবে ? কিংবা পাবে ?
অল্প-অল্প চিঁড়ে-ভাজা থাবে।
আলমারিতে ফরাসি বই
ইনটেলেকচ্যুয়াল মই
মাঝে-মাঝে চেরি ব্র্যাণ্ডির ফাঁকে
কয়েকবার বিপ্লবের কথা হাঁকে
কিছুতেই কিছু হয় না
বাঁগা বুলির ময়না
আকাশের আশ্চর্য রোদ চোথে সয় না ।

তিন দিন তিন রাত্রির পরের বিকেল শেষ হ'লো

থাবার হাওয়া বইছে জোলো।

মেঘ জমছে

হয়তো বৃষ্টি নামবে

কণ্ট্রোলের ছাতাটা কই ?

থার পুরোনো বই—

ওই

টাম চলেছে। সত্যিই মেঘ জমছে

সত্যিই বালি ঝরছে
রাত দশ্টার টাম বেশ ফাঁকা

একা। ফিরছি একা।

### কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

( 毎. 5959 )

### ১৭১. হে ললিভা, ফেরাও নয়ন!

হে ললিতা, ফেরাও নয়ন!
যদি শুভ শ্রীদেহের স্বাদ
আর নৈশ আশ্লেষ-শয়ন
মৃক্তিস্থান এনেছে জীবনে,
দ্রে থাক লোক-পরিবাদ।

জীবনের নাট্য-যবনিকা
প'ড়ে যাবে, মনে রাথো নাকি ?
মুছে গেলে জীবস্ত জীবিকা
কী করিবে তথন একাকী ?
শুধু চোথে ক্লান্ত গতভাব!

হৃদয়ের ব্যাকুল খাপদ খুঁজে ফেরে আরক্ত শিকার, কান পেতে স্থির হ'য়ে শোনে পক্ষধনি শত বলাকার। ঘুম নাই নিদ্রালু নয়নে।

উতরোল নিবিড় রজনী।
থোলো রক্ত লাজ-আবরণ,
লজ্জা-অপমান শঙ্কা ছাড়ো!
শোনো মোর ধমনীর ধ্বনি,
আগে রাথো মাহুষের মন!

উপরেতে আকাশ ছড়ানো, নিচে কাঁপে মদালস বায়. ·হে ললিতা, কাছে এসো শোনো— হিমপিক্ত ভোমার চুম্বনে শেষ হবে মোর পরমায়ু!

অদ্রেতে কৃষ্ণ মৃত্যু কাঁপে,
তবু যেন তৃণের মতন
ভেসে চলি অন্তিম বিপাকে,
আকাজ্জায় শুক্ক অচেতন,
মৃত্যু আনে নৈশ পরিশ্লেষ!

তাওবের দীর্ঘাণ শুনে
আছিলাম ঘোর অচেতন,
আকাজ্জার জাল বুনে-বুনে
এইবার হয়েছে উধাও
ধক্ষোমাঝে উদ্ধত নয়ন!

এই লংগা মোর ছই হাত।
অতীতের সাধনায় বৃঝি
আকাজ্ফিত মৃত্যু-বরাভয়
লভিয়াছি দেহপ্রাস্ত খুঁজি!
ক্লান্ত তম্ন স্থনর সক্ষয়।

#### ১৭২. फिन्याशन

( ষংশ )

কী তবে আমার কাজ: অবিরাম উত্থানপতনে

বিদীর্ণ কল্পান্ত কাঁপে, মধ্যবিত্ত ছা-পোষা মাত্ম্য
আরো অনেকের মতো আমিও ছুটেছি প্রাণপণে
নারী, স্বর্ণ, গান নয়, লুগুপ্রায় স্বস্থির সন্ধানে
পথে মাঠে তেপান্তরে; পথকত্তে প্রায় দীর্ণপ্রাণ;

তবুও তুর্মর আশা মৃহুর্তেই আনে চঞ্চলতা বিধ্বস্ত প্রাণের পাত্তে,—বারংবার তীত্র আত্মদান করার সংকল্প নিয়ে ফিরে আসি; প্রাণের শৃক্ততা ভরে না সংকল্পে শুধু; অন্ধকারে যেদিকে তাকাই নিম্ফল জোনাকি ছাড়া অন্ত কোনো আলোর মশাল রিক্ত প্রাণে আনে না আশাস; সন্ধ্যাকালে বাড়ি কিরে বারান্দার কোণে ব'সে আকাশের নীল তারা গুনে কিছুটা সময় কাটে। কখনো বা রোগীর শিয়রে ব'দে-ব'দে নানা কথা ভাবি তার পরিচর্হাকালে জন্ম-মৃত্যু-ভবিশ্বং নিয়ে। চন্দ্রালোকে ঘর ভরে শহসা নিথর রাতে। কোথায় তু-হাতে স্লিগ্ধ ফুল ছড়ায় আদ্রাণ বনতলে: মত্ত বাতাদের ঢেউ মুখে চোখে বেগে লাগে, মনে পড়ে এদিনেও কেউ দূরের মাঠের পথে বাড়ি ফেরে শিস দিতে-দিতে জ্যোৎস্নায় হাওয়ায় মুখ রেখে; কালো দীর্ঘ এলোচুল তারই বউ চেয়ে ছাথে দূর মাঠে যেথানে শিমুল দাঁভায় প্রাণের জোরে আকাশের দিকে ডানা মেলে পরিপূর্ণ প্রতীক্ষায়; মেঘলোকে নিভৃত পাথায় বালুহাঁদ উড়ে যায় জ্যোৎস্পামত্ত অজ্ঞাত্যাত্রায় অস্থমিত অগ্রণীর অদৃশ্য সংকেতে। আর আমি তক্রাভাঙা শেষরাত্রে গলিপথে হরিধ্বনি শুনে চমকে স্বরাজ্যে ফিরি, কল্পনার পাথা ছিল্ল ক'রে শ্মশানষাত্রীর ধ্বনি হেঁকে যায় দূর থেকে দূরে।

কী তবে আমার কাজ: আমি জানি বাঁচে না মাহ্য শ্বভিকে সম্বল ক'রে; কল্পনার অনিত্য ফাহ্নষ উড়িয়েও শেষরক্ষা হয়নি কখনো কোনো কালে। শুধু গতি, তুরস্ত তুর্বার বেগে একটি পদ্ধতি স্পষ্টির গোপন মূলে কাজ করে,—যোগস্ত্রহীন আমরা তলিয়ে যাই সম্থিত ঢেউয়ের আড়াল বল্লাছাড়া ঝোড়ো দিনে, ব্যর্থকাম, থাকি রুদ্ধরতি, জোয়ারের তীব্র টানে অনিবার্য হয় অধােগতি। আজাে তাই কুদ্ধ বলাছাড়া দিনে দিগস্তে তাকিয়ে নিশ্চিত আসাম খুঁজে বারংবার রুদ্ধশাম শ্রমে নিশ্চিত আসাম খুঁজে বারংবার রুদ্ধশাম শ্রমে নিশ্চিত আসাম খুঁজে বারংবার রুদ্ধশাম শ্রমে নিশ্চিত তার কুদ্ধ বর্শা, কল্লাস্তের নক্ষত্রসন্ধানে দিগস্ত থণ্ডিত করে; আর আমি আবদ্ধ নগরে আপন কর্তব্য খুঁজে নিদ্রাহীন রাত্রি যাপি ঘরে বেদনাবিহ্বল ক্ষণে; বহুদ্রে শোনা যায় থেন গর্জনে উচ্ছােসে জাগে অন্ধকারে সম্প্র সফেন, অনিষ্ট প্রাবনবেগ; কারা দৃঢ় পদক্ষেপে বেগে সম্থে এগোয় পথে রাত্রিশেষে মরীয়া আবেগে দীর্ঘ দৃপ্ত অভিযানে; সে-গতির তাপ ভয়্ন মনে অরুত্রিম অভিজ্ঞান সৃষ্টি করে যগসন্ধিক্ষণে।

#### হরপ্রসাদ মিত্র

( 97. 3739 )

# ১৭৩. নিকট বালি, দূর জল

নানা মান্থৰ জমে, জমায় নানান কথার বেসাতি।
সেই হাটে এই নিত্য ভ্ৰমণ কথন-যে রয় কে সাথী!
কেউ বলে, ঠিক,—কেউ বলে, ভূল,—কেউ বলে, হাঁ, তা বটে।
কোথায় নদী বেকবে কথন,—তারপরে যে কী ঘটে
মনের মধ্যে সেই কথাটাই উঠছে-পড়ছে নিরম্ভর
বর্তমানই অন্ধ-চেনা, ভবিশ্বৎ তো দিগস্তর!

আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে, বিষ্টি এলো কোন দেশে— কী জানি কোন গাছের ছায়া একটি নদীর কোল ঘেঁষে! মাটিতে জল, আকাশে মেঘ,—হঠাৎ কেমন অন্ধকার। এদিকে এই আপিশ-ফেরৎ ভাঁটির ত্বরা,—ছন্দ তার অধরা রয়, পোষ মানে না প্রাচীনপন্থী পত্যেতে। বস্তুবোধের কমুই লাগে হঠাৎ বুকের মধ্যেতে।

বৃহৎ পরিবহণ, বিপুল চলাচলের গর্জনে
শরীরটাকে সামলে চলার ক্ষিপ্রকলা অর্জনে
মন জেগে রয়, লক্ষ্য থাকে চেনা বাড়ির প্রতীক্ষায়।
প্রতিবেশের নগদ দাবি মিটিয়ে অন্ত সমীক্ষার।
দেবার মতো মনের মধ্যে থাকে না মন কিঞ্জিং-ও।
পি প্রপ্রমাণ এই পরিমেল হক্ষ্ম মানসবঞ্চিত।

প্রতিবচন, পুনর্বচন—শৃত্য হাদয় চলস্ক,—

ত-পারে তার কমলারঙের বৈকালী রোদ পড়স্ত।

ঠেলাগাড়ির দোলন-লাগা শিশুর চোথে এ-সংসার
প্রশ্নবিহীন প্রাপ্তি শুধুই, নেইকো কাঁটা সমস্তার।

অথচ ঠিক পাশেই আছে যে জরতী শুরুতা—

বিক্ষত সে। কেবল বোঝা। শুক্ষতা আর ক্ষকতা।

বিত্যদ্বেগ—নিকট বৃত্ত—চেনা মহল নিকৎস্থক।
দিন কেটে ধায় স্বল্পচেতন,—এমন সময় অসীম স্থথ
কী ঝঝর্ নামলো মনে—আর-এক ছায়ায় নদীর ঘাট,
আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে, বালির চরে পাথির হাট।
সবুজ শাড়ির ভঙ্গিমা, সে কী আশ্চর্য অমুপ্রাদ
অনেক যোজন বালির পরে পাহাড়ি জল, চিকন ঘাদ!

# গোপাল ভৌমিক

( 每. 2274 )

# ১৭৪. ত্রঃসাহসী নাবিকের গান

মনে ছিলো মানচিত্র
ভূগে: লও ছিলো নাকো ভূল:
দিক্দর্শনের যন্ত্রে
দেথে নিয়ে কোন দিকে কৃল
যাত্রা শুক্র হয়েছিলো
অজানা এ-সমুদ্রের বুকে;
অনেক আখাদে ভরা
রাত্রির সমুথে
ছিলো স্থ-সম্ভাবনা,
আকাশে অজন্দ্র ভারা-ফুল
হাতছানি-দিয়ে-ডাকা ছায়া-পথে
মায়ার মুকুল।

ষাত্রাকালে কিন্তু দিক্শৃল
ছাড়েনি আগার পিছু,
বুঝেছি তা অনেক দেরিতে
যখন অনেক-কিছু
ক্ষ্য-ক্ষতি দিয়ে
এ-জাহাজ পায়নিকো কুলের নিশানা,
অজানা চড়ায় ঠেকে
বন্দরের হারালো ঠিকানা।

ত্বসময় ষে-ই দিলে। হানা ত্বন্ত দম্ব্যুর মতো, আমি কিন্তু এতটুকু হইনি বিব্ৰত। জানি আমি বিজ্ঞানীরও
গণনায় মাঝে-মাঝে ভুল
হ'তে পারে; তাই ব'লে
ফুপ্তির মুকুল
চিরদিন ঝ'রে যাবে অন্ধকারে
কিংবা বন্ধ্য বালুচরে
ভাও আমি মানি না কিছুতে:
আমি যদি না-ও পারি, আর কেউ শক্ত হাতে ধ'রে
এ-জাহাজ নিয়ে যাবে সমুদ্রের পারে
অতি দূর আলোর বন্দরে।

### যণীন্দ্র রায়

( 写. 2222 )

### ১৭৫. অতিক্রান্তি

যথন কেবলি মানসকামনা সরাতো বুকের লঘু পাহাড়, সড়জে-নিথাদে এঁকেছি কত-না আত্মরতির স্বর-বিহার।

রাগমালা দেই মনের আকাশে বর্ষণভীক্ষ বলাকামেন, হালকা গাঁতারে আদে যায় আদে প্রথম প্রেমের মতো আবেগ।

নব ফাস্কনে কখনো বা তার সাড়ায় কেঁপেছে নতুন পাতা, ভূঁইটাপা খোলে চকিত হ্যার, দিঘি ভরে ঢেউয়ে নীলের খাতা। ভধু ঐটুকু, তার বেশি নয় একস্থরে সাধা সেই রাগিণী কথনো গোপনে খুঁজেছে প্রণয়, কথনো বা সাজে বৈরাগিণী।

সে-আকাশে আজ বজের দাহ এলো বিহ্যুৎজ্ঞালা বৈশাথ, সে-মেনে তরল অগ্নিপ্রবাহ, সে-গানে রুদ্র মত্তপিনাক।

হৃদয়ের বাঁধ ভেঙে খানখান,
মনের মিনারে ন'ড়ে ওঠে ভিত,
স্থরের ঘূর্ণি প্রলয়ের বান
আনে পাতালের এ কী সংগীত!

ভাষার পরিধি ছি'ড়ে উড়ে যায়. থনিজ বিক্ষোরণের আথরে জ'লে ওঠে মন ধাতব আভায়, রক্তে গতির বর্ণালী ঝরে।

এ-গান আমার অভিজ্ঞতার জীবকোযে অন্তস্বপ্পকণায় ফসফরাস-এর শত দীপাধার জালে সমস্ত ঢেউয়ের ফণায়।

ফেটে পড়ে আজ এই হুর বৃঝি! কাপে মনে স্থায়ির স্তব। এলো কি মৃক্তি! রঙে-রঙে মৃতি রাত্রি, উষার এ কী বিপ্লব!

#### ১৭৬. ভেত্রের স্বপ্ন

দেখ তমস্বিনী মেলেছে চোখ হেমকান্তি ঐ মেঘসমাঙ্কে! আজ স্থর্গোদয় মধুর হোক, জাগে স্বপ্ন যেন দিনের কাজে।

এনো রাত্তিশেষে ঘোমটা খুলে, কর্মঘন আশা ত্-চোগে জালো, শ্রমবিন্দু-ঘেরা কপালে চুলে মুগলী তোমার মানাবে ভালো!

যদি দীর্ঘ পথে কাতর হই
ক্লান্তি নামে এই অন্নেষণে,
পাবো যৌবনের মরণজয়ী
স্বপ্ন, আহা, ঐ হৃদয়-মনে।

তৃমি রম্ভ ষেন, পাপড়ি আমি।
দীপ্ত শিখা তুমি, আমি আধার।
ছটি পক্ষ একই আকাশগামী,
ছটি পংক্তি মিলে একই পয়ার!

মুক্তি-থোঁজা দিনে প্রেরসী তাই ডাকি কণ্টকিত প্রেমের পথে। তুমি সঙ্গী হ'লে কাকে ডরাই, স্বর্গ জেগে ওঠে এই ধুলোতে!

### বাণী রায়

( 写. 2222 )

#### ১৭৭. এলিজি

মৃত্যুরে দেখেছি আমি খাপদের রূপে।
মৃত্যু বার-বার জীবনের উপহার
করেছে হরণ।
দেশেছি নির্লজ্জ সেই বৃত্তৃক্ মরণ।
বিকশিত জীবনের দল
নিষ্ঠুর নথরাঘাতে বিধ্বস্ত লুক্তিত।
শিশুর শিয়রে তার ভয়াল প্রহরা;
যৌবনের শয়াতলে মৃত্যুর কন্টক।
স্তব্ধ-ভীত আঁথি মেলি' দেখেছি মরণ
আখাস-বিশাস নিত্য করেছে হরণ।

ভোমার কুন্তল কালো, আরো কালো চোথ. বিনাহেতু লজ্জানত চোখের পলক। আইভরি-মান ভালে কুঙ্গুমের টিপ, আরক্ত অধর হুটি প্রবালের দ্বীপ, মানদ মুকুতা ঝরে চিত্ত-উর্মি থেকে, বঙ্কিম কটাক্ষ যায় বাঞ্ছিতেরে দেখে। —মোহিনী কিশোরী তুমি। তোমারও শিয়রে দেখিলাম কালো ছটি বাছড়ের পাখা, গৃধিনীর লুক্ক নথ। মর্মর ফলক তোমার বুকের বেদী ; ফুটিলো গোলাপ, মৃত্যুর রক্তিম পুষ্প, লুব্ধ নথাঘাতে। কালো চুলে জলে আলো তবু ক্ষণে-ক্ষণে! সঙ্গাগ প্রহরী সে তো বেহুলা-বাসরে।

#### হভাষ মুখোপাধ্যার

ক্লান্ত হাধ্য সেবীদল; নিতন্ত্ৰ প্ৰদীপ; জলে প্ৰদীপের তলে প্ৰবালের দীপ
মধুর বিষ্কম হাস্তে।
সে কি উপহাস?
কালের কবলশৃত্ত আজো দেহতটি,
পেলো না কালের ছোঁয়া
—তাই এত হাসি ?

### স্থভাব মুখোপাধ্যায়

( ୭. ১৯२ : )

#### ১৭৮. প্রস্তাব

প্রভু, যদি বলো, অমৃক রাজার সাথে লড়াই
কোনো দ্বিরুক্তি করবো না; নেবো তীর ধঙ্গক।
এমনি বেকার; মৃত্যুকে ভয় করি থোড়াই;
দেহ না চললে, চলবে তোমার কড়া চাবুক।

হা-ঘরে আমরা ! মৃক্ত আকাশ, ঘর, বাহির । হে প্রভু, তুমিই শেখালে, পৃথিবী মান্না কেবল— তাই তো আজকে নিমেছি মন্ত্র উপবাসীর ; ফলে নেই লোভ ; তোমার গোলায় তুলি ফসল।

হে সপ্তদাগর,—সিপাই, সান্ত্রী সব তোমার।
দয়া ক'রে শুধু মহামানবের বৃলি ছড়াও—
তারপরে, প্রভু, বিধির করুণা আছে অপার।
জনগণমতে বিধিনিবেধের বেড়ি পরাও।

অস্ত্র মেলেনি এতদিন ; তাই ভেঁজেছি তান। অভ্যাস ছিলো তীর-ধমুকের ছেলেবেলায়। শক্ৰপক্ষ যদি আচমকা ছোড়ে কামান— ৰলবো, বংস! সভ্যতা যেন থাকে বজায়।

চোথ বুঁজে কোনো কোকিলের দিকে ফেরাবো কান।

### ১৭৯. বধু

গলির মোড়ে বেলা ধে প'ড়ে এলো পুরোনো স্থর ফেরিওলার ডাকে, দূরে বেতার বিছার কোন মারা গ্যাসের আলো-জালা এ-দিনশেষে। কাছেই পথে জলের কলে, সথা কলসি কাঁথে চলচ্চি মৃত্ চালে হঠাৎ গ্রাম হৃদয়ে দিলো হানা পড়লো মনে, থাসা জীবন সেথা।

শারা ছপুর দিঘির কালো জলে
গভীর বন ছ-ধারে ফেলে ছায়া
ছিপে সে-ছায়া মাথায় করো যদি
পেতেও পারো কাংলা মাছ, প্রিয়।
কিংবা দোহে উদার বাধা ঘাটে
অঙ্গে দেবো গেক্ষয়া বাস টেনে
দেশবে কেউ নধ, বা কেউ জটা
কানাকড়িও কুঁড়েয় যাবে ফেলে।

শাষাণ-কাষা, হায়রে, রাজধানী মান্তল বিনা স্বদেশে দাও ছেড়ে; তেজারতির মতন কিছু পুঁজি সজে দাও, পাবে দ্বিগুণ দিরে।

#### হভাৰ মুখোপাধ্যার

ভাদের পারে হেথাও চাঁদ ওঠে—

গারের কাঁকে দেখতে পাই যেন

আসছে লাঠি উচিয়ে পেশোয়ারি

অাস্কুল পিল সজোরে দিই তুলে।

ইহার মাঝে কখন প্রিয়তম
উধাও : লোকলোচন উকি মারে—
সবার মাঝে একলা ফিরি আমি
—লেকের কোলে মরণ ধেন ভালো
বুঝেছি কাঁদা হেথায় রুথা ; তাই
কাঙেই পথে জলের কলে, সখা
কলসি কাঁথে চলছি মৃত্ চালে
গলির মোড়ে বেলা যে প'ড়ে এলো।

### ১৮০. নিৰ্বাচনিক

কান্ধন অথবা চৈত্রে ব।তাদেরা দিক্ বদলাবে। কথোপকথনে মুগ্ধ হবে ছটি পার্যবর্তী সিঁড়ি,— "অবশ্যকর্ত্রর নীড।" ( মড়া কাটা ঘর,—স্থানাভাবে ? )

নগাগ্রে নক্ষত্রপল্লী ; ট'্যাকে টুকরো অর্ধদগ্ধ বিড়ি। মাংসের তুর্ভিক্ষ নইলে ঋষি মনে হ'তো হাবেভাবে। বিক্নতমস্তিষ্ক চাঁদ উল্লাঙ্জ স্বপ্নে অশরীরী।

বিকালে মস্থণ সূর্য মূর্ছা যাবে লেকে প্রত্যাহ। মন্দভাগ্য বার্মিলোনা রেস্টোগ্রাতে মন্দ লাগবে না। সাম্য অতি থাসা চিক্ত !— অমুচিত কিন্তু রাজ্ঞোহ! 'জীবন বিস্বাদ লাগে!'— ইত্যাদিতে ইতওত দনা। এবার আত্মাকে, বন্ধু, করা যাক প্রত্যাহার। ( অহে। সম্প্রতি মাঘের দক্ষে ছত্রভঙ্গ দক্ষিণের সেনা।

সদলে বসস্ত তাও পদত্যাগ-পত্ৰ পাঠাবে না ? )

### ১৮১ কিংবদন্তী

চলছিলো এতকাল বেদাতি
নিরাপদে বেশ এ-দাস দেশে।
আজকে চেউয়ের অলিগলিতে
যমদূত দেয় ডুবদাতার।
আদার ব্যাপারি, তাই বুঝি না
জাহাজের হালচাল কিছুই।
কেবল গ্রাম্য হাটবাজারে
ভেদে আদে কানে কীণ গুজব।

# ১৮২. একটি কবিভার জগ্য

একটি কবিতা লেখা হবে। তার জন্যে
আ গুনের নীল শিখার মতন আকাশ
রাগে রী-রী করে, সমূদ্রে ডানা ঝাড়ে
ছরস্ত ঝড়, মেঘের ধুন্র জটা
খুলে-খুলে পড়ে, বজের হাঁকডাকে
অরণ্যে সাড়া, শিকড়ে-শিকড়ে
পতনের ভয় মাথা খুঁড়ে মরে
বিহাং ফিরে তাকায়
সে-আলোয় সারা তল্লাট জুড়ে
রক্তের লাল দর্পনে মুখ দেপে
ভশ্মলোচন।
একটি কবিতা লেখা হয় তার জন্যে।

একটি কবিতা লেখা হবে। তার জন্তে
দেয়ালে-দেবালে এঁটে দের কারা
অনাগত একদিনের ফতোর।
মৃত্যুভরকে ফাঁসিতে লটকে দিয়ে
মিছিল এগোয়
আকাশ বাতাস মুখরিত গানে
গর্জনে তার
নখদর্শনে আঁকা
নতুন পৃথিবী, অজন্র স্থুখ, সীমাহীন ভালোবাসা।
একটি কবিতা লেখা হয় তার জন্তে।

# বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

( 5. 220 )

### ১৮৩. মুখোস

কান্নাকে শরীরে নিয়ে যারা রাত জাগে, রাত্রির লেপের নিচে কান্নার শরীর নিয়ে করে যারা থেলা, পৃথিবীর সেই সব যুবক যুবতী রোজ ভোরবেল। ঘরে কিংবা রেভোরায় চা দিয়ে বিস্কৃট থেতে-থেতে হঠাং আকাশে ভোঁড়ে ত্-চারটি কল্পনার ঢেলা:

এবং হাজারে কয় রান ক'রে আউট হ'য়ে গেছে
ভূলে গিয়ে তারা হয় হঠাৎ অভূত।
যুবতীকে মনে হয়, হয়তো বা সেরে গেছে দকল অস্ত্রথ,
যুবককে মনে হয়, কোনো-এক রহস্তের দূত
কার যেন শ্বতিমুখ পাঠায়েছে আমাদের মতো কোনো প্রণয়ীর কাছে:
স্থলর কি কুৎসিত জানি না, তবু জানি মার্চেণ্টের মারে নেই এই সব খুত।

কান্নাকে সরিয়ে রেখে দৈনিক কাগজ খুঁজি তাই,

য্বককে ভূলে যাই, যুবতীকে দূরে-দূরে রাখি;
তারপর কোনোদিন যদি মনে হয়

দিনগুলি বাসি বড়ো, বিবর্ণ, একাকী,
প্রেমিক কি উঘাস্তর মতো এক সমস্তায় নিতান্তই মূর্থ হ'য়ে গেছে :
আমার কী আসে থায়, ভুড়ি মেরে এগজামিনে দিয়ে যাবো ফাঁকি!

অথবা কবিতা দিয়ে সমর্থন জানাবো তোমাকে, তে প্রেমিক, তে উদাস্ত, তোমাদের তঃগে আমি গ'লে হবো নদী !

হে দিন, থে কালরাত্তি,
না-হয় আগলাবো আমি তোমাদের চুর্দিনের গলি।
তোমরা নির্বোধ হাতে শৃতিমুধ খুঁজে-খুঁজে প'ড়ে যাবে যথন অস্থ্যে,
তোমাদের ত্বংপে আমি ম'রে যেতে রাজি আছি—কারো হুংপে মরা যায় যদি

কী আশ্ব ! সেই ছেলে আমার দশন শুনে তবু
অধেক বিশ্বট ফেলে রেস্টোর্যাণ্ট থেকে

>'লে গেলো। সেই মেয়ে সিনেমার বিজ্ঞাপনে ভিড়ে
ডুবে গেলো, তারপর কী যেন বললো সন্ধিনীকে।
ফনে হ'লো হেমিং এয়ে মম্ নিয়ে ওদের বিবাদ
আজন্ম চলেছে যেন, বন্ধুত্বটা কোনোমতে আছে তবু টিকে!

হঠাং পড়লো চোধে কাগজের এভিটরিয়াল, আমেরিকা ভালো, চীন ভালো… টুম্যান পাঠাবে অন্ন আমাদের কাল: জনয় জ্ডালো।

হে সুবক, হে যুবভী, পৃথিবীতে তোমাদের কডটুকু দাম ? কালাকে শরীরে নিয়ে কার ঘরে কয় কোঁটা দিয়ে গেলে আলো ?

### মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

( 5, 5333 )

#### ১৮৪. আমার ভালোবাসা

আমার দিনমান আপন মনে শুধু মনের পথ হাঁট।
আমার দারা রাত মনের তারাভরা আকাশে তারা গোনা
এমনই লোকে লোকারণ্য দংদার, আমি ছিলাম একা,
দরের কোণে ছিলো একটি মুগ দে-ই আমার ভালোবাদা।

মনের অন্দরে বন্দী পাথি ও যে থাকতো চোখে-চোখে নিজেকে ঠুকরিয়ে নিজেকে নিয়ে বড়ো ব্যস্ত—মুখে-মুখে গোপন জানাজানি আমাতে-ওতে শুধু, শুধু আমাতে-ওতে, ঘোমটাটানা মুখ খরের কোণে সে-ই আমার ভালোবাসা।

স্থ বার-বার দিতেছে হানা : দিন দম্ব পথরেশ। স্থদর ফেরি ক'রে ফিরেছে লোবে রাত উতল তারাহার। আকাশ ফিরে গেছে বাতাস হাহাকার হেঁকেছে এসো এসো ঘরের কোণে মুখ লুকিয়ে তবু সে-ই আমার ভালোবাসা।

আজ কি হাহাকার হাজার হাতে তার ভেঙেছে থিল—আদে প্রবল কলরব বক্তা বাঁধভাঙা বাহির ৎরে আসে হাসির হলকায় দমকা অভিমানে হাওয়ায় দিশাহার। োমতা থ'দে গেছে তুলেছে মুখ দে-ই আমার ভালোবাসা।

আ মরি ! আজ বৃঝি সারাটা সংসার মৃথেরই সমারোহ যেদিকে চাই মৃথ স্নিগ্ধ গারাসান মৃগ্ধ দক্ষিণা যেদিকে যাই মৃথ শান্ত নীলাকাশ মাটির শ্চামলিমা ঘোমটা-থসা মৃথ তুলেছে তার সে-ই আমার ভালোবাসা। আ মরি ! দেই মুখ কখন চাপা ঠোঁটে চণ্ড বৈশাখী
দীপ্ত বিদ্যাৎচমক তুই চোখে—ঝড়ের নাগিনী সে
ফুঁসছে এলোচুলে ক্রুদ্ধ কালো মেন হৃদ্যে তুন্দৃভি
সারাটা সংসার একটি মুখ সে-ই আমার ভালোবাসা

### অরুণকুমার সরকার

( 写. ) >> > > )

#### ১৮৫. জग्रामिदन

( শ্রীযুক্তা প্রতিভা নহকে )

নিন্দুক নেই; স্বৰ্ণ আনিনি, এনেছি ভিক্ষালন্ধ ধান্ত। ও-ত্টি চোথের তাৎক্ষণিকের পাবো কি পরশ যৎসামান্ত ?

ত্বাশা আমার সীমাহীন বটে
তব্ও কী জানি দৈবে কী ঘটে।
দিধাবিজড়িত লজ্জাপীড়িত
এ-হদয় ঝাউবৃক্ষের পাতা,—
যার জানালায় ত্বাহু বাড়ায়
নেই দেই জন ঘরে অবশ্য।

এই তো সেদিন সারা প্রাস্তরে
সময়ের সোনা দূরবিস্থৃত।
তায় রে, কথন কেটেছে সকাল,
ছপুর ছুঁয়েছে বিকেলের লাল;
তারার আলোতে ভেসে গেছে শ্রোতে
গানের প্রাণের হিন্ধিবিদ্ধি খাতা।

#### অরণকুমার সরকার

আৰু মাঝরাতে নেই বিছানাতে যুমের মাঠের সবুত্ত শস্তা।

মাথা পেতে তবে মেনে নিতে হবে
শাদা আরশির নিরেট ব্যঙ্গ ?
বে-কুস্থমগুলি মেথেছিলো ধূলি
তা-ও কি পাবে না তোমার সঙ্গ ?
স্মৃতি থেকে তাই এনেছি ত্-মুঠো
গন্ধমদির আমন ধান্ত।
ও-তৃটি চোখের তাংক্ষণিকের
পাবো কি পরশ ষংসামান্ত ?

#### ১৮৬. জার্নাল থেকে

বৃষ্টিভেজা বাড়ির মতো রহস্থময় তোমার হাতে আছে আমার একটু দময়। কত দিনের কত রাতের ঝাপদা তুলির রঙে রেধায় আঁকা আমার একটু দময়।

নরেশ গুহ

( 蚜. ) 328 )

# ১৮৭. শাস্তিনিকেভনে চুটি

দূরে এসে ভয়ে থাকি : সে হয়তো এসে ব'সে আছে।
হয়তো পায়নি ভেকে, একা ঘরে জানালার কাচে
বৃষ্টির বর্ণনা শুনে ভূলে গেছে এটা কোন সাল।
ভূলে গেছে জীবনের দরিদ্র ধীবর আর জাল
জোড়া দিতে পারবে না। যদি দেয় তব্ ক্ষীণ হাতে
সেই ধৃর্ত মাছটাকে পারবে না ভাঙায় ওঠাতে।

পারলেও অভিজ্ঞান সে-অঙ্গুরী হয়তো বা ফিরে পাবে না কথনো তার শীতল পিচ্ছিল পেট চিরে। যদি পায় গ যদি তার এতকাল পরে মনে হয় ---দেরি হোক, যায়নি সময় প

শাস্তিনিকেতনে বৃষ্টি: ছুটি শেষ। ভিজে আলতা-লাল শৃত্য পথ। ডাকঘরে বিমুখ কাউণ্টর চুপ। কাল হয়তো রোদ্যুর হবে, শুকোবে থোয়াই, ভিছে খাস। লোহার গরাদ-ঘেরা আমকুঞে কবিতার কাশ কাল থেকে ফের। ঘুনে ফোলা চোখ, ভাঙা-ভাঙা গল। 🗸 কবে সে মন্থর পায়ে পাতা-বারা ছাতিম তলায় একা এসে ঘুরে গেছে ? ঘণ্টা গুনে হঠাৎ কথন অকারণে দিন গেলো। ছায়াক্তর শান্তিনিকেতন।

কলকাতার ফিরে যদি -- যদি আজ বিকেলের ডাকে তার কোনো চিঠি পাই ? যদি সে নিজেই এসে থাকে ?

### ১৮৮. রুষীর ইচ্ছা

আমি যদি হই ফুল, হই ঝুঁটি-বুলবুল হাস মৌমাছি হই একরাশ, তবে আমি উড়ে যাই, বাড়ি ছেড়ে দূরে যাই, ছেড়ে যাই ধারাপাত, তুপুরের ভূগোলের TIPE তবে আমি টুপটুপ নীল হ্রদে দিই ডুব ব্লোজ পায় না আমার কেউ থোঁছ। তবে আমি উড়ে-উড়ে ফুলেদের পাড়া ঘুরে মধু এনে দিই এক

ভোজ:

হোক আমার এলোচুল, তবু আমি হই ফুল লাল ভ'রে দিই ডালিমের ডাল। ঘড়িতে তুপুর বাজে, বাবা ডুবে যান কাজে, তবু আর ফুবোয় না আমার সকাল।

### ১৮৯. মাঘ শেষ হ'য়ে আসে

মাঘ্শেষ হ'য়ে আসে,
ভোর হ'লো হিমে নীল রাত।
আলোর আকাশগঙ্গা ঢালে কত উন্ধার প্রপাত
আনত ওঠের তাপ বসস্তের প্রথম হাওয়ায়।
তব্ ক্লান্তি চোগের চাওয়ায়।
দিন ভ'রে ওঠে স্বাদে, ভরে রাত,
তৃমি কাছে নাই।
বসস্তের জানালায় মাঘের রাতের শীত
একলা পোহাই।

# নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

( 每, 2248 )

#### ১৯০. সহোদরা

না, সে নয়। অন্ত কেউ এসেছিলো। ঘুমো, তুই ঘুমো।
এখনও রয়েছে রাত্রি, রোদ্বুরের চুমো
লাগেনি শিশিরে। ওরে বোকা,
আকাশে ফোটেনি আলো, দরজায় এখনো তার টোকা
পড়েনি। টগর-বেল-গন্ধরাজ-জুই
সবাই ঘুমিয়ে আছে, তুই
জাগিসনে আর। তোর বরণভালার মালাগাছি
দে আমাকে, আমি জেগে আছি।

না রে মেয়ে, না রে বোকা মেয়ে,
আমি ঘুমোবো না। আমি নির্জন পথের দিকে চেয়ে
এমন জেগেছি কত রাত,
এমন অনেক ব্যথা-আকাজ্জার দাঁত
ছিঁড়েছে আমাকে। তুই ঘুমো দেখি, শাস্ত হ'য়ে ঘুমো।
শিশিরে লাগেনি তার চুমো,
বাতাদে ৩ঠনি তার গান।

ওরে বোকা, এখনও রয়েছে রাত্রি, দরজায় পড়েনি তার টোকা।

রাম বস্থ

( ज. ३२२१ )

### ১৯১ আমার সেই পাখি

ার সেই পাথি শাখায় দোল থায়
ড়ে ডেউ এঠে পাথর ভেঙে ছোটে
ব বেগ তার পাতালে মাথা কোটে
ায় মাটি তারা হৃদয় ভেঙে যায়
শাথায় সেই পাথি যথন দোল থায়।

ষধন সেই পাথি শাথায় দোল থায়
সতীকে কোলে তুলে মৃগ্ধ শিব আমি
পলাশে পারিজাতে মাতাল বনভূমি
মেহর ত্রিনয়ন জটায় মেঘ ভাঙে
মন্ত বান ডাকে চড়ায় মরা গাঙে
পৃথিবী ভালোবাদা একটা দেহ পায়
স্বপ্নে বাস্তবে অন্তহীনতায়
আমার দেই পাথি যথন দোল থায়।

# স্থকান্ত ভট্টাচার্য

( 224-2281 )

# ১৯২. একটি মোরগের কাহিনী

একটি মোরগ হঠাৎ আশ্রয় পেরে গেলো বিরাট প্রাসাদের ছোট এক কোণে ভাঙা প্যাকিং বাক্সের গাদায়— আরো ছ-তিনটি মুরগির সঙ্গে।

আশ্রম যদিও মিললো,
উপযুক্ত আহার মিললো না।
স্থতীক্ষ চিংকারে প্রতিবাদ জানিয়ে
গলা ফাটালো দেই মোরগ,
ভোর থেকে সদ্ধে পর্যন্ত—
তবুও সহামুভূতি জানালো না দেই বড়ো শক্ত ইমারত।
তারপর শুক্ত হ'লো তার আঁশ্ডাকুড়ে আনাগোনা।

আশ্চর্য ! সেখানে প্রতিদিন মিলতে লাগলো ফেলে-দেওয়া ভাত-ফটির চমৎকার প্রচুর খাবার। তারপর এক সময় আঁস্তাকুড়েও এলো অংশীদার ময়লা ছেড়া স্থাকড়া পরা তু-তিনটে মামুষ ; কাজেই তুর্বলতর মোরগের খাবার গেলো বন্ধ হ'য়ে।

থাবার ! থাবার ! থানিকটা থাবার !

অসহায় মোরগ থাবারের সন্ধানে

বার-বার চেষ্টা করলো প্রাসাদে চুকতে,

প্রত্যেকবারেই তাড়া থেলো প্রচণ্ড।
ছোট্ট মোরগ ঘাড় উচু ক'রে স্বপ্ন দেথে—
প্রাসাদের ভেতর রাশি-রাশি থাবারের ।

তারপর সত্যিই সে একদিন প্রাসাদে ঢুকতে পেলো, একেবারে সোজা চ'লে এলো ধপধপে শাদা দামি কাপড়ে ঢাকা থাবার টেবিলে, অবশ্য থাবার থেতে নয় থাবার হিসেবে।

# ১৯৩. হে মহাজীবন

হে মহাজীবন, আর এ কাব্য নয়
এবার কঠিন কঠোর গছ আনো,
পদ-লালিত্য-ঝংকার মুছে যাক
গছের কড়া হাতুড়িতে আজ হানো।
প্রয়োজন নেই কবিতার স্লিগ্ধতা—
কবিতা, তোমায় দিলাম আজকে ছুটি,
কুধার রাজ্যে পৃথিবী গছময়:
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো কটি।

# ১৯৪. কবিভার খসড়া

আকাশে-আকাশে ধ্রুবতারায়
কারা বিদ্রোহে পথ মাড়ায়
ভরে দিগন্ত ক্রুত সাড়ায়, জানে না কেউ।
উত্তমহীন মূঢ় কারায়
পুরোনো বুলির মাছি তাড়ায়
যারা, তারা নিয়ে ফেরে পাড়ায়, শ্বতির ফেউ।

### লোকনাথ ভট্টাচার্য

( জ. ১৯২৭ )

#### ১৯৫. প্রস্তুতি

আকাশে-আকাশে সাজ, রঙিন প্রস্তৃতি: স্থান্তের মেঘ বলে, তোমাকে পাইনি তাই গায়ে মেথে ধন্ত হই, অভাবের চেতনার সেই মহাচ্যতি। তোমাকে পাইনি তাই আমি গেয়ে উঠি, যেখানে অরণ্যপথ, রাত্রি স্নেহকান্ডিহীন মায়ের সতিন : দেখি কি দেখি না তারা ঘনপত্রবনে— ভয় বাজে হৃদয়ের গভীর গুহায় গন্তীর কম্পনে। তোমাকে পাইনি তাই নিবিড় নিশীথে প্রণয়পয়োধিজলে কার অঙ্গ-স্থরভিতে পদ্ম জাগে চিতে: মদালস আঁথি চায়, শৃত্য ছায় কাম, স্ষ্টির আনন্দে ওঠে তরঙ্গ উদ্দাম— 'তোমাকে পাইনি' এই নাম।

### অরবিন্দ গুহ

( জ. ১৯২৮ )

### ১৯৬. মূল্য

যৎসামান্ত সম্বল ছিলো
তা-ও তো উড়ালি থেলায়,
নিজেকে নিয়েই ভাসলি নিজের ভেলায়;
সে-ভেলা সইতে পারলো না তোর হুংথের ভার,
দিঘি-পাহারায় সে-রাত্রে ছিলো যে-চৌকিদার,

সে-ও পারলো না, নাকি চাইলো না উঠিয়ে আনতে তোকে জল থেকে ডাঙার প্রাস্তে।

ঘটনা হিসেবে আত্মহত্যা অতীব মৃখ্য।
পরলোক ব'লে যদি কিছু থাকে
তৃই যা হারালি পাবি না তো তাকে—
আর কার, বল, তোর হুঃখের তুলা হুঃখ।

সে-ছংথ কেউ মনে রাথলো না, সবাই ভুললো;
বৃদ্ধি-বিচার-বিবেচনাহীন
লোকে বলে তোকে শুনি নিশিদিন—
কিন্তু কী ক'রে ভুলি তোর ভালোবাসার মূল্য।

## প্রথম পংক্তির সূচী

| অতান্ত্ৰা, খুমোলান জান                    | 774         |
|-------------------------------------------|-------------|
| অদ্তুত আঁধার এক এসেচে এ পৃথিনীতে আন্ধ     | ৮৩          |
| অনেক দিনের ভাঙা কোঠাবাড়ি                 | 386         |
| অন্ধকার মণ্যদিনে বৃষ্টি ঝরে মনের মাটিতে   | ১০৬         |
| অন্ধকারে নাহি মেলে দিশা                   | ৮৯          |
| আকাশে-আকাশে গ্রুবতারায়                   | ২৬০         |
| আকাশে-আকাশে সাজ, রঙিন প্রস্তুতি           | २७১         |
| আজি এ-নিমেশ্থানি উতরিল এসে চুপে চুপে      | (b          |
| আবার আকাশে অন্ধকার ঘন হ'য়ে উঠছে          | 92          |
| আবার জাগিন্থ আমি                          | <b>9</b>    |
| আমারই চেতনার রঙে পালা হ'লো সবুজ           | २৫          |
| আমার কথা কি শুনতে পাও না ভূমি             | ৮৭          |
| আমার দিনমান আপন মনে                       | ३৫७         |
| আমার দেই পাথি শাথায় দোল খায়             | २०৮         |
| আমার হৃদয়দারে এপেছিলো যারা               | 262         |
| আমরা হজনা হুই কাননের পাখি                 | \$8°        |
| আমাদের পরিবর্তনের                         | ८१८         |
| আমাদের স্তিমিত চোথের সামনে                | <b>২</b> ২৪ |
| আমারে ফুটিতে হ'ল বসস্তের অন্তিম নিশাসে    | 8 •         |
| আমি অন্তঃপুরের মেয়ে                      | 77          |
| আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের | ১৩১         |
| খামি তো ছিলাম ঘূমে                        | ১৩৽         |
| আমি यनि হই ফুল, হই ঝুঁটি-বুলবুল           | २৫७         |
| আমি যেন বলি আর তুমি যেন শোনো              | >>8         |
| খার কেহ ব্ঝিবে না ; তোমাতে খামাতে         | 2 • \$      |
| খায় চ'লে এই জামতলায়                     | ১৬১         |
| আহা পিঁপড়ে, ছোটো পিঁপড়ে                 | >>          |

| <b>उद्ध</b> न ५ | এক ঝাক পায়রা                           | 577            |
|-----------------|-----------------------------------------|----------------|
| এই গাঁ          | য়তে একটি মেয়ে চূলগুলি তার কালে। কালে। | 257            |
|                 | দ্ধ গাছের শিবা বেয়ে                    | ২৩১            |
| এক এক           | ্সময় অন্তভ্য করি                       | 786            |
| এক ঝল           | ক শোনালি রোদ                            | <b>२</b> २১    |
| একটি ক          | বিতা লেগা হবে। তার জন্মে                | २ <i>«</i> •   |
| একটি তে         | মারগ হঠাং আশ্রয় পেয়ে গেলো             | २৫৯            |
| একদিন           | য়ান হেদে আমি                           | ৮২             |
| একবার           | মনে হয়, দূরে—বহু দূরে—শাল, তাল         | ১৫৬            |
| এক-যে           | ছিলো গাছ                                | २०३            |
| এখন ও বৃ        | ষ্টির দিনে মনে পড়ে তাকে                | ৯৬             |
| এখানে ন         | ামল সন্ধ্যা                             | >              |
| এতদিন           | ধ'রে অঞ্চল ভ'রে যত গোধূলির আলো          | ২৩৽            |
| এপারে মৃ        | ত্যু ওপারে অন্ধকার                      | >>.            |
| এদো, ভূ         | লে যাও তোমার সব ভাবনা                   | <b>&gt;9</b> २ |
| কচি লেব         | পাতার মতো নরম সবুজ আলোয়                | 92             |
| কঠিন মা         | টির মায়া কন্ধাল-মৃঠিতে                 | २১१            |
| কত বৃষ্টি       | হ'য়ে গেছে                              | <u>;৩৩</u>     |
| কতদিন (         | চেয়ে দেখি                              | >89            |
| কলঙ্ক-কণ্       | ণে ভাঙো! ও কেবল ভূষণ তোমার              | >60            |
| কান্নাকে ৰ      | শরীরে নিয়ে যারা রাত জাগে               | २७১            |
| কিছুই সং        | হজ নয়, কিছুই সহজ নয় আর                | 299            |
| কিন্ত গো        | য়ালার গলি                              | ь              |
|                 | আমার কাজ: অবিরল উত্থানপতনে              | ২৩৮            |
|                 | । আমার লাগলো আজ এই সকালবেলায়           | ১ <i>৬৬</i>    |
| কেঁদেও প        | াবে না তাকে বর্ধার অজস্র জলপারে         | 777            |
|                 | গাপন থেকে এলো                           | 727            |
| কোথায় এ        | একটি ছোটো পতঙ্গ বাসা বাঁধছে             | 486            |
| Castottan f     | প্রিয়েকে সেই দিন। ভাব শ্রতি            | 2 0 8          |

| থাখা রোদ, নিত <b>দ ত্প্র</b>              | ১৩৭           |
|-------------------------------------------|---------------|
| গলির মোড়ে বেলা যে প'ছে এলে।              | 286           |
| গেল গুরুচরণ কামার                         | 220           |
| ওর মহর মেণের <b>সঙ্গে লঘু চঞ্জ মে</b> ছের | 383           |
| ঘড়ির ত্ইটি ছে:টো কালো হাত ধীরে           | <b>৮৩</b>     |
| খুমে চোপ চায় না জড়াতে—বদন্তের রাতে      | <u> برايا</u> |
| ঘুমের ঘন গৃহন হ'তে যেমন আসে স্বপ্ন        | 5,3           |
| চলছিলো এতকাল বেসাতি                       | ३.१०          |
| চাই, চাই, আজো চাই তোমারে কেবলি            | ₽8            |
| চোরাবাজারে দিনের পর দিন ঘুরি              | <b>२</b> २७   |
| ছিপথান তিন-দাঁড়— তিনজন মালা              | ৩৭            |
| ভিটকিনি নড়ে উপরের জানালায়               | २०४           |
| ছিলে। একদিন কস্তরীমুগ কৈশোরকের চিত্তে     | २०७           |
| ংনমুক্তে নেমেছে জোয়ার                    | १८८           |
| জীবস্ত ফুলের ছাণে                         | <b>6</b> 65   |
| জেনেছি ব্যর্থ ফুল-ফোটাবার গান             | 550           |
| ঠাশ ঠাশ ক্রম দ্রাম, শুনে লাগে থটকা        | so            |
| তার বদলে পেলে                             | >>8           |
| তারই 'পরে তব কোপ গো বন্ধু                 | 8 9           |
| তালিকা প্রস্তুত                           | <b>&gt;</b> 9 |
| তিন দিন তিন রাত্রি বৃষ্টির পর             | ২৩৩           |
| তিৰ্থক সবি, পৃথিবী মান্ত্ৰ                | > < <         |
| তুমি আমার মনের কথা জেনে ফেলেছো            | >>৫           |
| তুমি কি আসবে আমাদের মধ্যবিত্ত রক্তে       | २२९           |
| তুমি যেখানেই যাও                          | २२७           |
| তেলের শিশি ভাঙল ব'লে                      | >88           |
| তোমায় বলেছি পলাতক                        | >s <b>o</b>   |
| তোমার ক্লাস্ত উরুতে একদিন এসেছিলো         | २२१           |

| তোমার পোস্টকার্ড এলো                         | <mark>ን</mark> ৮٩ |
|----------------------------------------------|-------------------|
| তোমারে বাদিয়া ভালো পূর্ণ আমি আঙ্গ           | > 0 0             |
| তোরা সব জয়ধ্বনি কর                          | 69                |
| দিন মোর কর্মের প্রহারে পা <del>ংভ</del>      | ১৬৮               |
| দিনের পাপড়িতে রাতের রাঙা ফ্লে               | २०२               |
| তুর্গম গিরি, কাস্তার, মক                     | ৬৫                |
| ত্রস্ত বায়ু প্রবইয়া                        | ৬৬                |
| দ্রে এসে ভয়ে থাকি : সে হয়তো এসে ব'সে আছে   | २৫৫               |
| দেখ তমস্বিনী মেলেছে চোখ                      | ₹8€               |
| দেখলাম ত্-চক্ষু ভ'রে, হে প্রভূ ঈশ্বরমহাশয়   | 229               |
| দেখ সথি আঁধারের পানে                         | ৩১                |
| নানা মাহ্ব জ্মে, জ্যায় নানান কথার বেদাতি    | ₹8•               |
| না, দে নয়। অন্ত কেউ এদেছিলো                 | <b>૨૯</b> ૧       |
| নির্জন প্রান্তরে ঘূরে হঠাৎ কথন               | ১৩৮               |
| নিঃশত্ব, নিঃশব্দপদে একদিন এসেছিলে কাছে       | <b>う</b> ミケ       |
| নিঃসন্ধ সন্ধ্যার তারা                        | ১২৩               |
| নীলনদীতট থেকে দিন্ধু উপত্যকা                 | 200               |
| নীলাঞ্জনছায়া                                | २৮                |
| নেব্রঙা শাটপরা একটি মাহুষ এসেছিলো            | 779               |
| পউষের ঝরাপাতা গান ভনি                        | २२०               |
| পদধ্বনি ! কার পদধ্বনি                        | ७६८               |
| পরে পরে নয়, একসঙ্গে                         | >>%               |
| পশ্চিম দিগস্ত আমি জলস্ত রবির                 | > <b>2</b> ¢      |
| পাশের ঘরে একটি মেয়ে ছেলে-ভূলানোর ছড়া গাইছে | ર <b>૨</b> ૨      |
| পিঙ্গল বিহ্বল ব্যথিত নভতল                    | 82                |
| পাাচ কিছু জানা আছে কৃন্তির                   | >64               |
| প্রকাণ্ড বন প্রকাণ্ড গাছ                     | >>¢               |
| প্রতিরাত্তে আমি হংসপদিকার গান শুনি           | 789               |
| প্রথম দিনের সূর্য                            | <b>ಿ</b>          |

| প্রথম যথন দেখা হয়েছিলো কয়েছিলে মূত্ভাষে          | <b>५</b> २१    |
|----------------------------------------------------|----------------|
| প্রভূ, তোমার মাধায় পড়ে                           | ۶۶۶            |
| প্রভু, যদি বলো অমৃক রাজার সাথে লড়াই               | २८१            |
| পৃথিবীর শেব দীমা যেইখানে, চারিদিকে খালি আকাশ ফাঁকা | <i>&gt;</i> 98 |
| ফান্তুন অথবা চৈত্রে বাতাসেরা দিক বদলাবে            | ₹8≽            |
| বধ্রে আমার দেখিনি এখনো শুনেছি তার                  | ৫৬             |
| বর্তমানে মৃক্তকচ্ছ, ভবিশ্বৎ হোঁচটে ভরা             | २ <b>२१</b>    |
| বর্ষাবিষ্ণ বেলা কাটালাম উন্মন আবেশে                | 36             |
| বর্ষার দিনে গঙ্গার ভটরেথায় রেথায়                 | 289            |
| বর্গায় ব্যাৎের ফুর্তি                             | ১৬৭            |
| 'বরং নিজেই তূমি লেগো নাকো একটি কবিতা'              | 9¢             |
| বড়ো স্থন্দর এই পৃথিবী                             | >89            |
| বয়স হয়েছে ঢের, পেনসনই তে৷ পঁচিশ বছর              | २०১            |
| বার বার তিনবার                                     | 48             |
| বাসনগুলো এক সময়ে জলতরক্ষের মতো                    | २०१            |
| বাসনার বক্ষোমাঝে কেঁদে মরে ক্ষ্তিত যৌবন            | ১৬২            |
| বিকেল-স্থের মুথে ঠিক যেন ভোরে-পাওয়া মন            | २०७            |
| বিদঘুটে রাত্তিরে ঘুটঘুটে ফাঁকা                     | 88             |
| বুকে প্রাণটা এমনিই রইলো                            | >>             |
| বেয়নেট হোক যত ধারালো                              | २५৮            |
| বৃথাই জপিয়েছি তোমারে, মন                          | 390            |
| বৃষ্টি এলো, আবার বৃষ্টি                            | 292            |
| বৃষ্টিভেজা বাড়ির মতো রহস্তময়                     | २৫৫            |
| ভগবান, তুমি যুগে ঘুগে দৃভ                          | ৬              |
| ভাঙলো যথন তৃপুরবেলার ঘূম                           | २०३            |
| ভূটিয়া যুবতী চলে পথ                               | ৩৫             |
| 'ভূলিবো না'—এত বড়ো স্পর্ধিত শপথে                  | ১৬৯            |
| ভূলে-যাওয়া গন্ধের মতো                             | २२२            |
| মধাদিনে যবে গান                                    | ২৭             |

| মনে ছিলো মানচিত্ৰ                           | <b>२</b> 8२  |
|---------------------------------------------|--------------|
| মনে থাকবে না                                | २०७          |
| মনে পড়ছে সেই হুপুরবেলাটি                   | ર            |
| মনে হয় যেন ছুটি পেয়েছি                    | 786          |
| মরকত-নীল আমি সমৃদ্রের মতো                   | २०१          |
| মশায়! দেশাস্তরী করলে আমায়                 | :8€          |
| মাঘ শেষ হ'য়ে আসে, ভোর হ'লো হিমে নীল রাত    | २৫१          |
| মাঝে-মাঝে সন্ধার জলস্রোতে                   | <b>२</b> २8  |
| মালতী, তোমার মন                             | 200          |
| মুখস্থে প্রথম কভূ হইনি কেলাদে               | ૭ર           |
| মেঘ-মূলুকে ঝাপদা রাতে                       | ৪৬           |
| মেলাবেন তিনি ঝোড়ো হাওয়া আর পোড়ো বাড়িটার | 2 • 8        |
| মোর ঘুম্যোরে এলে মনোহর                      | <i>,</i> 6 6 |
| মৃত্যুরে দেখেছি আনি শাপদের রূপে             | २ ६ ७        |
| যথন কেবলি মানসকামনা                         | २ 8 ७        |
| यिन এই श्रुनात्रत तडहें कू नित्य कात्नानिन  | 219          |
| ষংসামান্ত সম্বল ছিলো তা-ও তো উড়ালি থেলায়  | २७১          |
| ষায় মহাকাল মূর্ছা যায়                     | હર           |
| যেখানে রূপালি ঢেউয়ে তুলিছে ময়্রপঙ্খী নাও  | 568          |
| ষেই সব শেয়ালেরা জন্ম জন্ম শিকারের তরে      | <b>لاه</b>   |
| ষে-বাণীবিহঙ্গে আমি আনন্দে করেছি অভ্যৰ্থনা   | <b>১৬</b> ৯  |
| যে-স্বপ্ন হরণ তুমি করিবারে চাও, স্বপ্নহর    | 62           |
| যে-শান্তি গৃহের কোণে                        | 260          |
| রজনীগন্ধার আড়ালে কী যেন কাঁপে              | २२১          |
| রহুক আমার কাব্যে                            | >85          |
| রাঙা সন্ধ্যার ন্তন্ধ আকাশ                   | >68          |
| রাত কত হ'লো                                 | ১৬           |
| রাত্রিকে কোনোদিন মনে হ'তো সমুদ্রের মতো      | २∘৫          |
| রাত্রিতে জ্বেগে ওঠে যে-সাগর                 | २०৫          |

| রামগরুড়ের ছানা, হাসতে তাদের মানা                      | 80          |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| রপনারানের কূলে জেগে উঠিলাম                             | ৩১          |
| রে অচেনা, মোর মৃষ্টি ছাড়াবি কী ক'রে                   | 8           |
| শীত, গ্রীশ্ব, বদন্ত, বর্ধার দিন, আমি এতদিনে            | 760         |
| <del>ভ</del> ধু তা-ই পবিত্ৰ, যা ব্যক্তিগত              | 3 96-       |
| শুনেছ কি ব'লে গেল শীতানাথ বন্দ্যো                      | 8¢          |
| ভনিন্থ নিদ্রার বোরে অযোগ্যার নাম                       | ১৫৩         |
| <del>ভ</del> য়েছে ভোরের রোদ ধানের উপরে মাথা পেতে      | 90          |
| শৃত্যমাঠে স্তব্ধ দিন                                   | २२०         |
| শোনা গেল লাসকাটা ঘরে                                   | 99          |
| শ্রান্ত বর্ষা, অবেলার অবসবে                            | ৮৫          |
| সমূথে প্রাচীরে ফাটলের বৃকে তাঁকা                       | 224         |
| সমূদ্ৰ শেষ হ'লো                                        | २२৫         |
| সারাদিন একটা বিড়ালের সঙ্গে                            | 9.6         |
| <u>দারা তুপুর ব'দে ছিলুম বকুল গাছের তলায়</u>          | २५२         |
| সারাদিন ভর পদে পদে ব্যর্থতা                            | 285         |
| সাক্ষাৎ সন্ধান এই পেয়েছো কি <i>৩</i> টে ২ <i>৫-শে</i> | 359         |
| শিন্দুক নেই ; স্ব <sup>ৰ্ণ</sup> আনিনি                 | <b>₹</b> €8 |
| স্থরঙনা, এপানে যেয়ো নাকো তুমি                         | ৭৬          |
| দেদিন হুজনে হুলেভিন্ন বনে                              | २३          |
| <u>শোনা বানাই</u>                                      | ১০৮         |
| সোনালি আপেল, তৃমি কেন আছো                              | ১৭৯         |
| সোনালিয়া, প্রায় সবই তো শুনলে                         | <b>66</b>   |
| স্তন্ধরাতে একদিন                                       | ર           |
| ম্বপ্ন আমার কবিতা                                      | 797         |
| হাইড্যান্ট খুলে দিয়ে কুৰ্ন্নবোগী চেটে নেয় জল         | ۲۶          |
| হাওয়াই দ্বীপে যাইনি                                   | 202         |
| হাজার বছর ধ'রে আমি পথ হাঁটিতেছি                        | 98          |
| হায়, চিল, সোনালি ডানার চিল                            | 98          |

| হিংস্র পশুর মতো অন্ধকার এলো           | २२७            |
|---------------------------------------|----------------|
| হে পন্না, ভোমার                       | <b>\$</b> <8   |
| হে বিধাতা                             | <b>३</b> २     |
| হে মহাজীবন, আর এ কাব্য নয়            | २७०            |
| হে রাজকুমার! উজ্জল থর নতে             | <b>२</b> ५ ७ ७ |
| হে রাজপুত্র, তোমার ঘোড়ার পায়ের নিচে | \$65           |
| হে ললিতা, ফেরাও নয়ন                  | ২৩৭            |